# विश्ववी भव ९ हर्ए ब कीवन श्रश

শৈলেশ বিশী

**জ্যোতি প্রকাশালয়** ২০৬ কর্ণওয়ালি**শ** ষ্ট্রিট ক**লিকাভা**  প্রকাশক—শ্রীজ্যোতির্যয ঘোষ ভারতবুক এজেন্সি ২০৬, কর্ণগুয়ালিশ ষ্ট্রাট, কলিকাভা

মূল্য-- তুই টাকা।

প্রচ্ছদ পট এঁকেছেন

শিল্পী প্রভাত কর্মকার।

মুদ্রাকর— শ্রীরামক্বফ সর**≯**ব **নিউ ভারতী প্রেস** ২০৬. **কর্ণপ্রয়ালিস** ষ্ট্রীট, ক**লিক**াত∙ বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

## বইএর পরিচয়

শরৎচন্দ্রের স্পষ্ট চরিত্রের মধ্য দিওে তাঁহার অন্থলবাটিত জীবনের কাহিনী শিল্পীর নিজের মুখের কথায়, লেখক অনন্থকরণীয় ভাষায় উপন্যাদের চাইতেও মনোরম অথচ সহজ্ব সরল ঘটনা সমাবেশ করে, বাস্তবজীবনের ও আশ্চয্য জীবন-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, ভাতে তাঁর লেখার তুলনা কর চলে একমাত্র ইসাভারা ভাজানের সাথে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শরংচন্দ্রের জীবন ও তাঁহার স্থষ্ট চরিত্রদের কেন্দ্র করে লেখক যে জীবন প্রশ্ন বিশ্লেষণ করেছেন, তাহা বিস্ময়কর, যে প্রশ্লের কোন সমাধান কোন দিন কেন্দ্র করতে পারেনি—যে প্রশ্ন, আমার—আপনার সকলের—সকলদেশেব, সেটা শাখত।

এই বই বাঙ্গলার সমালোচন সহিত্যে ও মন-বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যুগাস্তর এনেছে। ইং ১৯২১ হতে ১৯৩৯ সহ পদান্ত বাংলাব সাহিত্যিক, বাজনৈতিক ও ক্ষ**িগত** জীবনে প্রত্যাক্ষদশীর **বিচিত্র** ' ঘন্তভতি দিয়ে লেখা।

আব আছে লোকোত্তব চবিত্রেব মধ্যে—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, স্থভাষচন্দ্র, শবংচন্দ্র ও আবো অনেক নেতাদের রাজনীতির অন্তবালে তাঁদের কৃষ্টিগত জীবনের তুই একটি বেথাপাতে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ও চবিত্রাস্কন।

প্রকাশক---

দ্রপ্তব্য—শেষ অধ্যায় ভুল করে ১০০৯ চাপা হয়েছে, সেটা হবে ইং ১৯৩৯। জগতে যারা ভবঘুরে চরছাড়া ও নিন্দিতচরিত্র ভাদের হাতে

জনসেবক পত্রিকার সম্পাদনার কাজে শরৎদার সাথে আমার পরিচয়। আমার বেশ মনে পড়ে, আমি তখন তরুণ। ইং ১৯১৯।২০ সাল হবে, আমি জোরসে, জ্বনসেবক কাগজ চালিয়ে স্বর্গগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু, প্রভৃতি সকলকে বেপরোয়া কার্টুন ও নক্সা চিত্রে সমালোচনা ও ব্যক্ষ বিজ্ঞাপ করছি। কার্টুনের ছবি আঁকতেন বিখ্যাত শিল্পী চারু রায়, সেই কার্টুনের ভাবকে কবিতায় রূপ দিতেন স্বর্গগত কবি হেমেন্দ্র লাল রায়। আর কাগজ সম্পাদনায় সাহায্য করেতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। স্থকিয়া প্রীটের বাসাতে পবিত্র নিয়ে এলেন একদিন শরৎদা'কে। স্থকিয়া প্রীটের বাসা আমার অফিস ও অভ্যা ছুইই ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে—সময়টা তখন কাঞ্জী (নজরুল) যখন স্থগলী জেলে প্রায়োপবেশন করছেন।

শরৎদা এলেন। দীর্ঘকায় পুরুষ। হাতে মোটা বেতের লাঠি, পায়ে বিভাসাগরী চটি, গায়ে পাঞ্জারী। বোধ হয় কাঁধের

<sup>\*</sup> অমুবাদক, সাংবাদিক ও প্রবীন শেথক।

উপর একখানা এণ্ডির চাদরও ছিল। হাসিমুখ, চুলপাকেনি সব। সবে তিনি এসে বসলেন। আমরা সন্ত্রন্তে উঠে—তাঁর পায়ের ধুলা নিলুম। তিনি হেসে বললেন, 'যদি তোমার কাগজে লেখা চাও, আমার সাথে তোমার ভাব থাকবে না। আর যদি আমার লেখা না চাও, তোমার সাথে আমার চিরদিনের ভাব।' তিনি গুরুজন—তাঁর মুখের কথা তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যান্ত বর্ণে বর্ণে ঠিক রেখেছিলেন।

শরৎদা যে আমাদের কতথানি প্রিয় ছিলেন, সে কথা বলতেই পারা যায় না ও প্রিয়ঙ্গনের কথা বলতে গেলে সব কথা মনের মধ্যে এমন তোলপাড় করে ওঠে যে কোনটা আগে কোনটা পরে বলব, সেটা সঠিক বলতে পারা যায় না।

তারপর, কতো যাওয়া, কতো আসা, কতভাবে মেলামেশা। দিনের পর দিন যাওয়া আসা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা চলেইছে তাঁর ওখানে। এই মানুষটি সময়ের মাপকাটি দিয়ে কোন দিন কিছু যাচাই করেন নি। তিনি যাচাই করেছেন—হৃদয় দিয়ে। তাঁর বাড়িতে যে কেউ গেছেন, হয়তো দেখেছেন তাঁর ঘড়িউল্টো করে রাখা আছে বা ঘড়িটি বন্ধ।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন কী আপনাদের এত কথা হতো ! সে কথা বলতে পাবরো না। হতো না যে কি সেই কথাই বলতে পারি। আলোচনা হতো—সাহিত্য—সমাজ—রাজনীতি—তাঁর জীবনের কথা। বয়সের প্লার্থকা তাঁর সাথে কোনদিনই আমরা মনে করতুম না,—তিনিও তা করতেন

না। তবে মর্য্যাদার সীমা কোনদিন আমরা লঞ্জন করি নি। তিনি অন্যের লেখার কোনদিন সমালোচনা করতেন না বা কখনও তাঁকে বলতে শুনি নি যে অমুক লেখকের লেখা খারাপ।

এই শ্বৃতি-পূজায় সময় বড় রকম ব্যবধান স্প্তি করছে।
সময় হচ্ছে—১৯১৯।২০ থেকে ইং ১৯৩৯ সাল। এই সতেরো
আঠারো বৎসরের কথা এতদিন পরে গুছিয়ে বলা মুদ্ধিল।
আর স্থান হচ্ছে—কলিকাতার বিভিন্ন পল্লা, কলিকাতার বাইরে
বাজে শিবপুর (হাবড়া), নবন্ধীপ, কাশী, সিরাজগঞ্জ ও
শামতাবেড়। আর পাত্র হচ্ছেন, বিভিন্ন জনসমাবেশ,—আর
লোকত্তর চরিত্রের মধ্যে দেশবন্ধু, স্কভাষবাবু প্রভৃতি।

তবে কাল নিয়ে মাথা ঘামাবো না। কালটা আমাদের যৌবন। এই অজুহাতেই ক্রটা বিচ্যুতি কেটে যাবে ভরসা করি। তা না হলে নিথুঁত সময়ের ঠিকানা দিতে পারবো না হয়তো।

বাজে শিবপুরের একতলা একখানি ছোট কোঠা বাড়ি।
হয়তো ওপরে আর তু'খানি ঘর ছিল, তবে তার বাইর থেকে
একতলাই দেখায়। ছোট একটু আঙিনা, তাতে একটা পেয়ারা
গাছ, উঠানে গোটা তুই ফুলের গাছ, টগর, শেফালা জাতীয়।
বাড়িতে কোন শ্রী নেই, কোন শৃষ্মলা নেই। উঠানে চুকেই
দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দায় দাদার সাবেক কালের লম্বা
হাতা ইজিচেয়ার। তার একপাশে একটি টিপয়। অশ্যপাশে

ছোট টুলের উপর, তাঁর লম্বা নল গড়গড়া, তার পাশে একটি পেতলের পিকদানী। ইজিচেয়ারের সামনে বা পাশে, চেয়ার বা বেঞ্চি ছিল কিনা তা আমার মনে নেই, ঘরে চুকতেই দোর গোডায় দডির ময়লা একটা পাপোচ।

ঘরে চুকেই দেখতে পাওয়া যায় ঢালা ফরাস, চাদর সব
সময় পরিকার থাকতো না। গোটা ছই তাকিয়া। পাশে
একটা থোলা বুকশেল্ফ। তাতে তকতকে ঝকঝকে বাঁধান
বই সাজান, তিন থাক। তাতে সাহিত্য ছাড়া আর সবই ছিল,
কঠিন গণিতের বই, বিজ্ঞান, অর্থশাস্তা। তবে ভুতুড়ে বা
পরলোকতত্ব দেখিনি। আর ছিল কাঠের পাল্লা, মার্কেলেটপ নয়,
একটি বন্ধ চেষ্ট অব ভ্রমার্স। তার মাথার উপর না ছিল এমন
জিনিষ নেই। ঘরে গোটা চারেক কুলুঙ্গী ছিল। তার একটাতে
ছিল, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের নমুনা হিসাবে গোর-নিতাইয়ের
য়ুগল মুর্ত্তি। তার নীচে যা থাকতো তা বলাই ভাল। একটি
কাঁচের পাত্রে বোধ হয় আফিং ভেজান থাকতো। লিখবার
সময় মাঝে মাঝে দাদা তা দিয়ে গলা ভেজাতেন।

ফরাসের উপর ছিল, হাত দেড়েক লম্বা, অনুপাতে চওড়া, বর্জারে দামী মেহগনী কাঠ এমবস করা একখানি ঠাকুর বাড়ি-মার্কা হাত টেবিল। তার উপর ছিল দাদার লিখবার প্যাড। একটি ডাবের উপর 'শরহ' এই কথাটি এমবস্ করা। লেখবার প্যাড মরকো দিয়ে বাঁধান। হাতটেবিলের উপর ব্রুটিং প্যাড় সেটারও চারপাশে ১রকো দিয়ে বাঁধান। দাদার লিখবার জিনিষগুলি এতই দামী ছিল। সেই হাত টেবিলের উপর একটি স্থদৃশ্য কাঠের পাত্রে থাকতো ডজন থানেক, নানা আকারের ও নানা ছাদের ফাউনটেনপেন, পার্কার হতে ওয়াটার ম্যান সব রকম এবং যখন যে ভাল ফাউনটেনপেন বেরুতো তা। প্যাডের পাশে ছটো এি টিএ্যয়ারক্রাফট্ গানের মত মাথা উচু করে থাকতো ফাউনটেনপেন হোলডার। এই গেল দাদার পটভূমি। তখনকার দিনে অন্তরক্ষ নিত্য সঙ্গী ছিল লোমশৃত্য ভেলু কুকুর, ভোলা চাকর, আর আমরা তিনজন পবিত্র, \*অবিনাশ ও আমি।

সকলেই জানেন হুগলী জেলার দেবানন্দপুর প্রামে দাদার জন্ম। এই পরিবার অবস্থার বিপর্যায়ে বেহারের কোন সহরে আত্মায় বাড়িতে আশ্রয় নেন। তথন তিনি বালক, তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার, গুরুজনের তাড়না ও চেষ্টার ক্রটী ছিল না। তার ছাপ রেখে গেছেন—তাঁর 'বহুরূপী' চরিত্রে। দেবানন্দপুরের পাঠশালার ছাপ আমরা দেখতে পাই 'দেবদাসে'। বাঁর মধ্যে হুর্দ্দাস্ত 'ইক্সনাথ' যুরে বেড়াভো সর্ববদা, তাঁর এই সব ছেলে খেলায় মন বসবে কেন ? গঙ্গার ধারে নিজ্জন বনের মধ্যে স্থপরিষ্কৃত একটা জায়গা ছিল তাঁর অনুগত সঙ্গীদের সাথে মিলবার আড্ডা। এইখানেই তাঁর লুকিয়ে তামাক খাওয়া চলতো,ভার ছবি আমরা দেখতে পাই 'দেবদাসে'। আর দেখতে পাই—'পথের দাবীর' 'সব্যসচীর' অঙ্কুর! ইক্সনাথ

<sup>\*</sup> বাতায়ন সম্পাদক ও ঔপন্যাদিক।

বনে লুকিয়ে বসে বসে হুকুম করছেন তাঁর সঙ্গীদের, চুরী করে মাছধরার পরামর্শ আটছেন, গভীর অমাবস্থার অন্ধকারে মাছচুরী হয়তো করছেনও বা। তিনি এন্ট্রাস পরীক্ষার ফীর টাকা নিয়ে হাঁটাপথে উড়িয়া পাড়ি দিলেন। এই সময়ের কথা দাদার মুখে শুনেছি। হাঁটতে হাঁটতে পাছু'খানি ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফুলে গোদাপা হয়েছে। মেদিনীপুর পেরিয়ে রাতে আর কেউ তাঁকে ঘরের বারান্দার চালাতেও আশ্রেয় দেয় নি।

তথন সময়টা রথের। সেবার কলেরা লেগে দলে দলে নরনারীশিশু মরে পথে পড়ে আছে। কেউ বা ধুঁকছে। কেউ মুখে
এক ফোঁটা জলের জন্য পথে পড়ে জল জল করছে কিন্তু জল
কেউ দিতো না।

দশটাকা মাত্র সম্বল করে এই বালক জীবনের প্রথম সাড়া দিল, পথের ডাকে—স্তুদূরের অজানার আহ্বানে। উড়িয়া পৌছে তিনি ঠাকুর দেবতা দেখেন নি। তিনি দেখতে গিয়েছিলেন মন্দির আর সমুদ্র। ওছুটো দেখা শেষ করে তিনি ফিরলেন দেশে। এবার কোথা থেকে পাথেয় জোগাড় করেছিলেন হয়তো। এসে দেখলেন তাঁর বাবা মারা গেছেন। বিধবা মা, পোয়া ছই ছোট ভাই, রোজগার না করলেই নয়।

কিন্তু তিনি করলেন এক সথের থিয়েটারের দল। পাথোয়াজ্ঞ তিনি থুব ভালো বাজাতে পারতেন, খোলে তাঁর ব্রুশ হাত ছিল। রাত জাগতে হতো বলে এই সময় তিনি গাঁজা খেতে অভ্যাস করেন। জীবন প্রাক্তা

বাড়ি থেকে পালানো ছেলে, গেঁজেল চরিত্রহীন বলে স্থনাম তাঁর চারদিকে রটে গেল! তিনি চললেন এই ব্যথিত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে স্থদূর বর্ণ্মায়—রোজগারের আশায়।

পথে জাহাজের খোলে (Dugout) দেখা পেলেন— কিরণময়ী, মিদ্রী ও দিবাকরের সাথে। তাদের তিনি অমর করে গেছেন।

স্থান বর্মা। জন বিরল সহরতলীতে এক কাঠের দোতালা বাড়ি। দূরে ইরারতী নদী দেখা যায়। রেস্কুন থেকে কলিকাতা-গামী জাহাজ ধোঁয়া ছেড়ে চলে যায়, তিনি উদাস হয়ে দেখেন। কলিকাতা থেকে রেস্কুনের ডাক জাহাজ আসে, তার চোঙের ধোঁয়া তাঁর দোতলা কাঠের বাড়ির ওপর দিয়ে মেঘের কুণুলা করে উড়ে যায়, এই তরুণ শিল্পী মনে মনে নতুন মেঘদূতের রচনা করেন।

এই কাঠের বাড়ীর নীচে ছোট একটি ষ্টেশনারী দোকান, এটা তাঁর নিজের। সকাল সন্ধ্যায় কেনা বেচা করেন। দশটা পাঁচটায় অফিস করেন, আর সারারাত লেখেন। রাতে সেদিকে কেউ ভয়ে যায় না, চোর ডাকাতের আড্ডা। ক্রমাগত তরুণ শিল্পী নিজ মনে তাঁর কথার মায়াজ্ঞাল বুন্ছেন সঙ্গীহীন একা। এইখানেই তিনি সব্যসাচীর দেখা পেয়েছিলেন, সে কথা আমি পরে বলবো।

যে বর্ম্মা মেয়েদের এত রূপের খ্যাতি, ফায়াতে ফুল কিনতে গেলে মনে হয়—ফুল কিনি, না মানুষ কিনি; সে বর্ম্মা মেয়েরাও তাঁর মনে কোন ছাপ রাখতে পারে নি। এই আত্মীয় বান্ধবহীন স্থদূর বিদেশে তাঁর মন ঘুরে বেড়াতো বাংলার আমবনে, বাঁশবনে, পুকুরপাড়ে। তিনি খুঁজে বেড়াতেন বাংলার মেয়েদের, তাদের দেখাও তিনি পেয়েছিলেন—সমস্ত দরদ দিয়ে তাঁদের কথা লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ক্ষেহকাতর মনে বোনের ভালবাসা যে কতথানি প্রভাব বিস্তার করেছিল আমরা তা দেখতে পাই, 'অন্নদাদিদি' ও 'বড়দিদিতে'।

'বড়দিদি' বের হবার পর চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। কে এই লেখক! সকলে মনে করলেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি বললেন আমি নই।

তখন থোঁজ, থোঁজ, শেষে যমুনা সম্পাদক ফণী পাল তাঁকে আবিষ্ণার করলেন। তারপর বেরুতে লাগল তাঁর লেখার পর লেখা যমুনাতে, কথায় রঙের হোরীখেলা চললো, যেন কথার রংমশাল!

'নারীর মূল্য' তাঁর মনের কথা। এই নারীর মূল্যতেই বোঝা যায়, কী সন্ত্রম ও দরদ দিয়ে তিনি মেয়েদের দেখতেন। এক কথায় বলা যায় নারীর প্রতি কী অকুণ্ঠ মর্য্যাদা বোধ ছিল তাঁর!

আমাদের সমাজে আমরা নারীকে কোন্ মূল্য বা মর্যাদা দিয়েছি তা' আমরা ভাল করেই জানি। নারী যখন বালিকা তখন সে বাপ মায়ের অধীন। তাকে নানা রকম বাধা নিষেধের গণ্ডীর ভেতর বাপমায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মাফিক গ'ড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষা সংস্কৃতি মাত্র একই কথা বালিকাকে শেখায়, তুমি বড় হয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার করে স্থী হবে। তাকে প্রতি পদক্ষেপে তার স্থা যৌন কামনারই ইন্সিত দেওয়া হয়। তারপর এলো তার যৌবন। যার সাথে বিয়ে হলো—তার সাথে পরিচয়ের বা তাকে জানবার স্থাোগ সে পেলো না। বাপ মা বা আত্মীয় বন্ধু চায় বরের টাকা-বাড়ি, গাড়ী, সামাজিক position। হয়তো বা সে পেলেও এসব। সেও ভাবলে লোকে যা চায় আমিও তাই পেয়েছি, নিজকে সে স্থী মনে করলো। ঘটনার চাপে সে মাতৃত্বে উপনীত হলো; কিন্তু তার মনের থোঁজ কেউ করলে না। তথন হয়তো তার ঘর ভরা ছেলেমেয়ে—হঠাৎ সে অসুভব করলো নিজের মধ্যে তার একটা গতিবেগ, একটা প্রবল আকাজকা, একটা আকস্মিক অসুভৃতি।

প্রথম সে হকচকিয়ে গেল। তার কাছে, তার বাড়িঘর ছেলে মেয়ে সব মিথ্যা হয়ে গেল। তার মনে হলো এগুলো তার খেলা ঘর। অথচ তার মনের এই অপূর্বর অনুভূতি—যাতে সেক্ষণেকের জন্ম অনুভরসে অভিনন্দিত হয়েছিল, সেটা তার মনের মধ্যে শুকিয়ে গেল। পুরুষের গড়া সমাজ, পুরুষের গড়া আইন সব তার বিরুদ্ধে। কী আর সে করবে? সে মনের মধ্যে মুষড়ে পলো। শরৎ চন্দ্র নারীর মনের এই কথা জেনেছিলেন, সেই জন্ম তাঁর স্ফট সব নারী চরিত্র যেন একই কথা বলছে—সে যাকে বরণ করে, সেই পায় তাকে যমেবৈষং বুণুতে।

## **पत्रमी** गत्र ठ<del>ेक</del>

#### ভেম্ব

ভেলু কুকুরের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু ভেলুর কি স্বরূপ এবার তা' বলতে হবে। বাজে শিবপুর শরৎদা'র বাড়ী যাবার আগে পবিত্র আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, 'শরৎদা'র ঘরে চুকভেই একটা লোমশূল্য কুকুর তোমাকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে আসবে, চাই কি এক কামড় দিতেও পারে, তুমি একেবারে 'নট ইজ দি নড়ন চড়ন' হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই ভাবে ঘার-দেবতাকে যদি সন্তুফ্ট করতে পার, তবেই মন্দিরে চুকে দেব দর্শন হবে। কিন্তু সাবধান ভুলেও যেন কুকুরের নিন্দা করো না, তাহলে শরৎদা জীবনেও তোমার মুখ দেখবেন না।"

বাজে শিবপুরের বাড়ীতে তো পবিত্রের সাথে একদিন পৌছান গেল। ঘরে চুকতে না চুকতেই ভেলু একেবারে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো। প্রাণ যায় আর কী! আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই কুকুরের ভয়। পবিত্র দাঁড়িয়ে হাসছে। শরৎদা ইজি চেয়ারে শুয়ে, তিনিও হাসছেন। তিনিও ভেলুকে কিছু বললেন না। ভেলু ঘেউ ঘেউ করে আমার চারিদিকে ঘুরে আমাকে শুকতে লাগলো। তারপর গেল শরৎদার কাছে। তিনি তখন বললেন ওকে আসতে দাও, কিছু বলোনা। চুপ কি আর সে করে, ভেলু গরগর করতে লাগলো,

আমি তখন বসলুম। শরৎদা তখন সবিস্তারে ভেলুর গুণ বর্ণনা আরম্ভ করলেন। "এই যে ভেলুকে দেখছো এর মত একটি শান্তশিষ্ট কুকুর আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে কিনা একটু এ'রকম করে। একবার কি হয়েছিল জান ? রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল, ভেলু এক তালার ছাদ থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে ঘঁয়াক করে কামড়ে তার পায়ের এক খাবলা মাংস তুলে নিলে। তখন আমি কি করি, লোকটাকে ডেকে অনেক বুঝিয়ে স্থাঝিয়ে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় করলুম। তারপর ভেলুকে পাঠালুম টুপিকালে—তার মুখের লালা পরীক্ষা করাতে। তাতে ভেলু পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এলো। কিছু ভেবো না, ও যদি তোমাকে কামড়েও দেয়, জলাভঙ্ক রোগ হবার ভোমার ভয় নেই।" পরে আমাদের অনুরোধে টুপিকাল থেকে বছরে তু'বার ভেলুর লালা পরীক্ষা হয়ে আসতো। কারণ দাদাকেও ভেলুর আঁচড় কামড় কম খেতে হতো না!

তারপর চা' এলো। ভেলু চায়ের পেয়ালার কাছে গিয়ে গা' ঝাড়তে লাগলো। তার গায়ে যেমনি দুর্গন্ধ, তেমনি পোকা। চায়ের পেয়ালাতেও পোকা পড়ল হয়তো; কিন্তু পবিত্র বলে দিয়েছিল ও' চা যদি না খাও, দাদা জীবনে তোমার মুখ দেখবেন না। এইরূপ ঘটনা নিত্য—ভেলুর ঘেউ ঘেউ, ভেলুর গা ঝাড়া, ভেলুর গায়ের পোকা সমেত চা' খাওয়া। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, তুমি যদি থাক, ভেলু ষেন শীগ্যীরই মরে যায়। কিন্তু ভেলু মরতো না।

বছর চা'রেক এইভাবে যায়। শরৎদা তখন কাশী গেছেন, সালটা আমার মনে নেই। আমিও তখন কাশীতে। কাশীতে একেবারে আড্ডা জমে গেল। সেখানকার যতো সাহিত্যিক আর যতো ভদ্রলোক মিলে দাদার ওখানে চা'ও গল্পের আসর জমিয়ে তুল্লেন। শরৎদা গঙ্গায়ও নাইতেন না, মন্দিরেও যেতেন না। তিনি ছিলেন \* মণি বাবুর বাড়ীতে। তার বাড়ীতে মন্দিরের চাইতেও বেশী ভীড়, দিনরাত চায়ের জলছত্র! শরৎদা আমাদের ডেকে বললেন, "কাশীতে এলে বামুন খাওয়াতে হয় না হে ?"

আমরা বললাম হা, ব্যবস্থা করে ফেলুন। কারণ এামরা জানতুম সেদিন একটা বড় রকম ভোজের ব্যবস্থা হবে—আমরাও ভাগ পাবো। শরৎদা বললেন আমি কি ঠিক করেছি জান, আমি কুকুর খাওয়াবো। ছাখো কাশীতে কুকুরের ভারী হঃখ। অমনিই তো এটা বামনাইপনার জায়গা, শুচি অশুচি নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি। কুকুরদের দেখলেই অশুচি, শ্পর্শ করলেই সান করতে হয়। ওরা এখানে না খেয়েই মরে যাছে। ভেবে দেখলুম ওরাই সবচেয়ে হঃখী, ওদেরই খাওয়ান যাক"। তারপর আমাদের উপর ভার পড়লো, রাস্তার কোন মোড়ে কুকুর বেশী জমায়েত হয় তার খোঁজ করা। আমরা বললুম নেমতর তো করা যাবে না। দাদা বললেন সে ভার আমি নিলুম। হলোও তাই। মনে মনে লুচি ও বঁদে এলো। আমরা রাস্তায়

<sup>\*</sup>নাট্যকার, সংবাদিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের থোঁজ করতে লাগলুম। দাদার কড়া হুকুম—কুকুরদের থাওয়া না হলে কোন মানুষ বা ভিথিরী কেউ থেতে পারবে না। যা বলা তাই করা।

অলখ্যে এক দেবতা হাসলেন। কাশীতে যারা গেছেন তাঁরা বোধ হয় দেখেছেন বটুক ভৈরব বলে এক শিব আছেন, সেধানে যারা পূজো দিতে যান, আগে তাঁর কুকুরকে খাওয়াতে হয়। আমাদের দেবতাও তাই করলেন।

আরো বছর ভিনেক চলে যায়। ভেলু কিন্তু মরে না। ভেলু বেঁচেই চল্লো। শরৎদা একবার গেছেন ঢাকায়, বোধায় স্থায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণে। থব সম্ভব সেবার তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিভালয় থেকে সাহিত্যের 'ডক্টরেট' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর আসতে দেরা হয়। ঢাকা থেকে সবে সেই দিনই ভিনি এসেছেন। আমিও ঘটনাক্রমে সেইদিনই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছি। আমি ঘরে চুক্তেই ভেলুর কোন সাড়া পেলুম না। শরৎদার দিকে চেয়ে দেখি কেঁদে কেঁদে তার চোখ ছটি ফুলে গেছে। আমাকে দেখেই ভিনি একেবারে কেঁদে উঠলেন। আমার নাম ধরে বললেন—ভেলু আমাদের ছেড়ে গেছে। কোন প্রিয় আল্লীয় বিয়োগ হলে, কোন অন্তরক্লকে দেখলে যেমন সেই শোক উথলে ওঠে আমাকে দেখে দাদার শোক যেন বিশুণ উথলে উঠলো। আমার অবস্থা তথন, আমি হাসি কি কাঁদি ? হাসলে তিনি জীবনে আর আমার মুখ দেখবেন না। অথচ কাঁদাও দরকার।

দেখতে পেলুম দাদার এই তুঃখ ও ব্যথা কত গভীর। কিন্তু কালা আমার এলো না। মনে মনে আমি শুধু বললাম ভগবান, এত দিনে আমাদের প্রার্থনা তোমার কানে গেল। আমি যথা-সম্ভব মুখ গম্ভীর করে ধূপ করে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লুম। তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'এমন যে হবে তা আমি আগেই জানত্ম। ঢাকার ফেঁশনের পথে গাড়িতে আসতে আসতে দেখলুন মরা কুকুর পড়ে আছে, শকুনি তাই খাচ্ছে। তখনই বুঝলাম, ভেলুর কোন অমঙ্গল হয়েছে, তা না হলে মরা কুকুব দেখবে। কেন্ গ্ বাভি এসে পা দিতেই দেখি ভেলু নাই। তাই দেখেই আমি বদে পডলুম'। আমি বললুম দাদা, 'স্নানাহাব--তিনি বললেন, ওসব কিছই হয় নি। আমি জানতে চাইলুম দাদা, তাহলে তার শেষের কাজ ? তিনি বললেন. তা হয়েছে. আমি নিজের হাতে বাগানে তাকে কবর দিয়েছি। এখন তোমরা বলতো ওর একটা স্মরক স্মৃতিস্তম্ভ কেমন হলে ভাল হয় ? আমি বলমুম—দাদা, রেসের ঘোড়া মলে, সেই ঘোড়ার অনুরূপ ষ্ট্যাচ, তার কবরের উপব গড়ে দেয়। এও তাই হবে। ভেলুর একটা মাবেবল ফ্ট্যাচু গড়ে দিন। দাদা বললেন ওরা বলছে ( চেয়ে দেখি দরজার আড়ালে বৌদি দাঁড়িয়ে চোখ মুছছেন) খেত পাথরের পাদপীঠের উপর, একটা মার্কেলের তুলসীমঞ্চ থাকবে। আমি বললাম থুব উত্তম পরিকল্পনা।

আমি দেখলুম আজ এদের কারো খাওয়া হয়নি—ু বিকেল গড়িয়ে গেছে, আমার বেশীক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। আমি দাদার মনরাথবার জন্য বললুম—,দাদা, একবার ভেলুর কবরটা দেখতে চাই। তিনি বললেন আজকে ভেলুর কত কথাই না মনে হচ্ছে, ও আমাকে ছেড়ে এক দিনও থাকতে পারতো না; রোজ রাতে ও আমার সাথে লুচি থেতো, আমার কাছে না শুলে ওর বুম হতো না, বাইরে থেকে মশারী ধরে টানাটানি করতো, এই ভাবে কত দামী মশারী যে আমার ছিড়ে দিয়েছে, তা বলবার নয়। আজ রাতে আমি যে কি করে খাবো তা ভেবে পাচ্ছি না। ও পশু ছিল বটে, তবে মান্তষের বুদ্ধিকে হার মানিয়ে দিতো। ও যতদিন ছিল, বাড়িতে চোর ডাকাতের ভয় ছিল না। এবার হয়তো চোর ডাকাতের হাতেই প্রাণটা যাবে। আমি বললুম, দাদা, ওসব এখন ভাববেন না। পরে ধারে স্থম্মে ভেবে যা হয় করা যাবে। উনি চাকরকে ডেকে আমকে বাগানে নিয়ে যেতে বললেন। ভেলুর কবর দেখে ফিরে আসতেই বললেন, নিজ হাতে এক কোমর কোদাল দিয়ে মাটি থুড়ে ওকে কবর দিয়েছি। আমার গা ব্যথা হয়ে গেছে।

আমি প্রণাম করে সেদিনকার মত বিদায় নিলুম।

## বেটু

শরৎদার এক টিয়ে পাখী ছিল নাম বেটু, সে চোর ধরেছিল। তারপর থেকে তার আদর এত বেড়ে গেল, যে সেটা যে কোন মানব শিশুর ঈর্ধার বিষয় হতো। তুপুরে একদিন দাদা বাড়িতে ছিলেন না, যেমন তিনি থাকতেন না। চাকররাও

কেউ কোথাও নেই, হয়তো বা ঘুমুচ্ছে, এমন সময় এক ঘটি বাটির ছাঁচড়া চোর ঢুকেছে তার বাড়িতে। বেটু করল কি, চোরকে দেখেই ট্যা ট্যা করে চীৎকার করতে লাগল, আর শেকল ছেঁড়বার চেষ্টা করতে লাগল। তিনচার বার আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ছিড়ে গেল শেকল। আর কি বেটু গিয়ে চোরের পিঠে, মুখে, মাথায়, যেখানে পারল ঠোকরাতে লাগলো! চোরের পিঠ দিয়ে রক্ত বারতে লাগল, চোর বিত্রত হয়ে, কাপড়, ঘটি ফেলেই পালাতে লাগল। বেটুও তার পিছনে তাড়া করছে আর ট্যা ট্যা করে ঠোকর মারছে।

এমন সময় দাদাও বাড়ি চুকছেন, চোরের সাথে মুখোমুখী। এরপর থেকে বেটুর ষে কত খাতির বেড়ে গেল তা একদিনের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। আগেই বলেছি তাঁর বাড়ির উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস, আমি গিয়ে দেখি গাছ ভরা পেয়ারা পেকে আছে। আমি আর লোভ সামলাতে না পেরে হুটো পেয়ারা পেড়ে নিলুম, একটা তথুনি খেতে লাগলাম, আর একটা পকেটে পুরলুম। শরৎদা আমাকে পেয়ারা খেতে দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে গন্ধীর ভাবে বললেন—সব পেয়ারা পেড়ে ফেল। পেয়ারা পাড়া হলে আদেশ দিলেন, সব পেয়ারা পাড়ায় বিলিয়ে দেও। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। কী অপরাধ করেছি বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম! তিনি কুবললেন ভুমি না বলে কেন পেয়ারা পাড়লে, না হয় সব পেয়ারা ভূমিই

নিয়ে যাও। আমি বললাম এরকম অবিচার আমার প্রতি কেন করছেন, আমার যে কী অপরাধ তাতো বুঝতে পারলুম না ? তিনি বললেন—তাহলে এসো, দেখবে এসো। এই বলে তিনি আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি তাকের উপর চার, পাঁচটা ছোট ছোট কাঁসার বাটি সাজান। তার মধ্যে আছে বেদানার দানা, কোনটায় আনারসের টকরো, কোনটায় পেস্তা, বাদাম, কিসমিস। তিনি বললেন—এসব বেট্র খাবার, ঘন্টার ঘন্টায় বেটু এই সব খায়। বেটুর খাবার আগে, এ বাড়ির ফল কেউ থেতে পারেনা। তুমি যখন তার আগে ফল খেয়েছো তথন এগুলো পাড়ায় সব বিলিয়ে দিকুগে। আমিও সেই কথা শুনে আমার আধ খাওয়া পেয়ারা ও পকেটে যেটা ছিল সেটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিলাম। উনি বেটুর কাছে গিয়ে বাবা বেটু! বাবা বেটু বলে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে, সোঁটে চুমু খেয়ে, তাঁর মাথাটি গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে, যেমন করে ছোট ছেলেকে আদর করে, সেরকম করে আদর করে, তাকে আস্তে আস্তে সব ফলগুলি খাওয়ালেন। তখন তাঁর মন শান্ত হলো। এইটকু পরিশ্রাম করে তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পডেছিলেন। ফিরে এসে তিনি ইজি চেয়ারে গা' এলিয়ে দিয়ে চাকরকে চা' ও ভাষাকের তুকুম করলেন। এই সময় তাঁর নৌতাতের সময়। সকালে একবার, বিকেল চারটে, পাঁচটার ও রাত ন'টায়, এই ক'বার তিনি আফিং থেতেন। সেই আফিংএর মাত্রা যদি কেউ দেখতেন' তাহলে তিনি বুরাতে পারতেন, কোন সাধারণ লোক এতৃথানি আফিং থেলে মরে যেতো একেবারে। তিনি বলতেন অবশ্য মাত্র তু'আনা করে আফিং তিনি সারাদিন খেতেন।

তাঁর আফিং খাওয়ার সাথে আমিও একট জডিত আছি। প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি একদিন বললেন 'ওতে, যদি লেখক হতে চাও তাহলে একট আফিং খাওয়া অভ্যাস কর'। কি করি, গুরুজনেব কথা অমান্ত করি কি করে ? আমিও আফিং খেতে লাগলাম। কিন্তু দিন পাঁচ সাত পবে তাঁর কাছে গিয়ে, আমার আফিং খাওয়ার ফলে কাহিল অবস্তাব কথা বললাম। তিনি হেসে বললেন—'ও কিছু না. মিশ্রীর জল. ডাবের জল এই সব খাও সেরে যাবে'। দিন কতক সেই এক্সপেরিমেণ্ট চললো —কিন্তু আমাব পেটেব অবস্থা যথাপুনবম। আমি একদিন গিয়ে বললাম—দাদা আমাব ধাতে সইলো না। তিনি ২তাশ হয়ে বললেন, তুমি তাহলে কোন দিন লেখক হতে পারবে না। গুরুজনের কথা মিথা হবাব নয়। আমার জীবনে আর লেখক ২ওয়া হলো না। মৌতাতের পব, তিনি ধাতস্থ হয়ে আমাকে বললেন—অযথা ভোমাকে বকেছি, কিছু মনে করো না। যারা তাব সাথে অন্তরঙ্গতার দাবী করতেন, তারাই জানতেন যে বিকেল পাঁচটা হতে রাত ন'টা পর্যান্ত তাঁর কাছে থাকলে বোঝা যেতো যে তিনি তখন শিল্পী নন স্রন্ধী নন. অপরাজেয় কথা শিল্পীও নন, তিনি মানুষ শরৎচন্দ্র। তাঁর মানবতার এই দিকটা যার দেখবার স্থযোগ হয়েচ্ছে, তিনিই একথা বুঝতে পেরেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর এই পশুপ্রীতি তাঁর অবচেতন মনের কোন দিক ? তিনি ছোটবেলায় আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। গোকা একজায়গায় বলেছেন 'এমনি ছুর্ভাগ্য ছিল আমার যে ছেলেবেলা কেউ একটা পুতুলও আমাকে দেয় নি'। এই এক কথায় গোকা তাঁর শৈশবের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ শিশুর কাছে একটা সামান্ত পুতুলের যে দাম, একজন পরিণত বয়ক্ষ পুরুষের ফাছে মটর কার, আর মেয়েদেব কাছে নেক্লেস বা ত্রেস্লেটের মতই। তিনি সে কথা ভোলেন নি। তাঁর নিজেরও ছেলেপুলে ছিল না। সেইজন্ম তাঁর সমস্ত ক্ষেহ্রস অ্যাচিত ভাবে দিয়ে যেতেন পশুপাথীর ওপর। তাদের মূক বেদনার সাথে, তাঁর লাঞ্ছিত শৈশবের সাদৃশ্য তিনি থুঁজে পেয়েছিলেন। সেটা তাঁর কত বড় ব্যথা ও বেদনার দিক এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

### মজলিশী শরৎচন্দ্র

একবার কী ঘটনায় মনে পড়ে না, বোধ হয় 

নমন্তনে দাদা কৃষ্ণনগর গেছেন। সঙ্গে দল ভারী। পবিত্র ছিল কিনা আমার মনে নেই। এক একবার মনে হচ্ছে পবিত্রও ছিল।

<sup>\*</sup> मिनौभ, निन्नों ( रक्करत निन्नों काछ मत्रकात ) ९ काछौ (नजकन)

<sup>\*</sup> কল্যাণীয় শ্রীমান হেমন্তকুমার দরকার, শক্ষেয় দিলীপকুমার রায়।

আমার এখনও মনে পড়ে, সকাল থেকে হুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, গানের মজলীশ সমানে চলছে। দিলীপ সেদিন গেয়েছিলেন 'রাঙা জবা দেব পায়'—কত ভাবে কত মীড় দিয়ে যে ঐ এক কলি গেয়েছিলেন—আমি তা' আজ ও ভুলিনি। তারপর নলিনীর গান। সে এক প্রাণ মাতানো ব্যাপার। তার গান শুনে বাইর থেকে লোক ছুটে আসতে লাগলো, তারপর কাজী। গৃহস্বামী যে কতবার খাবার তাগিদ দিয়ে গেলেন তার শেষ নাই। সন্ধ্যায় মজলীশ ভাঙলো—মানে হাফ-টাইম অবকাশ হলো, তখন খাওয়া হলো। তার পরই আবার স্কুরু

আর একবার দাদার সাথে নবদীপ যাই। সাল তারিথ মনে নেই। তবে জ্যৈষ্ঠ মাস মনে আছে। কারণ আম থেয়ে-ছিলাম। এই নবদীপ যাওয়ার একটা ইতিহাস আছে। দাদার লেখা পড়ে খুব আকৃষ্ট হয়ে দিল্লী থেকে এক মহিলা তাঁকে চিঠি লেখেন, দাদা, একবার দেখা করতে এসো। মহিলাটি তখন অস্থায়। দাদা করলেন কি, দিল্লীতে কৈ, মাগুর মাছ পাওয়া যায় না, একেবারে কলিকাতা উজাড় করে, কৈ, মাগুর মাছ, জালায় ভরে দিল্লী চললেন।

তার পরের ঘটনা। কি সূত্রে জানিনা মহিলাটির স্বামী বদলা হয়ে নবদীপ এসেছেন—দাদা যাচ্ছেন সেখানে, আমি ভল্লী বাহক।

আমরা বোধ হয় দশটার সময় নবদ্বীপ গিয়ে 🔭 ছিলাম।

ফেশনে মহিলাটির স্বামী আমাদের এভ্যর্থনা করতে এসেছেন। তিনি ভাডাটে গাড়া করে আমাদের নিয়ে গেলেন। পৌছেই অ,মি হলুম—দাদার ভাই মহিলাটির ঠাকুরপো। আর আমাকে পায় কে ! মহিলাব চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল না, কিন্তু এত স্নেহশীল যে তাঁব আদৰ যতের কথা আমি কোন দিনই ভলিনি। শবৎদা নবদ্বীপ এসেছেন—সে এক রৈ বৈ ব্যাপার। কোথায় বড়ো শিব চলা, কোথায় পোড়া মা দলা, কোথায় সোনার গোরান্ত, সকলের বাডিডে চা' পান, খাবার খাওয়া, গল্প আর আড্ডা দিতে দিতে রাত ন'টা হয়ে গেল। দাদাকে কেউ ছাডতে চায় না। কি করি. নতুন বৌদিকে কথা দিয়েছি, যে কবেই পারি, দাদাকে সকাল সকাল বাডি নিয়ে আদবো। ভরপর সকলের অনুরোধ ঠেলে দাদাকে একরকম জ্বোর কবেই প্রহর্ত্তানেক রাতে বাডিতে আনা গেল। বোদি বালা-বালা সেরে ঘর-বার করছেন। বাডিতে আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই। তাঁর স্বামীও গ্রামাদের সাধী। ১টি ছোট ছেলে মেয়ে ভাবা ঘুমিয়ে পডেছে। মহিলাটি একা রাতের খাবাবের কি বিরাট আয়োজনই কবেছেন! আমাদের পরিতোষ কবে থাইয়ে তিনি নিজে হাতে আমার ও দাদার পাশা পাশি বিছানা করে মশারী খাটিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে। একতলা বাডি, বাবানদা আছে। পাশের ঘরে তাঁরা ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকেন। বড্ড গ্রম—দাদা আমাকে শুতে বলে নিজেই এসে তাল পাখা দিয়ে বাডাস করতে লাগলেন—কিছুতেই শুনবেন না। শেষে নতুন বৌদি তাঁর হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন; রাত তখন তুপুর গড়িয়ে গেছে। আমি কখন ঘুমিয়েছি লানি না। ভোরে উঠে দেখি তাঁরা ছু'জন বারান্দার বেঞ্চিতে বসে গল্প করছেন। বিছানা দেখে মনে হলো—দাদা শুতে আসেননি, সারারাত গল্প করেই কাটিয়েছেন। এই দেখে আমার ভবভূতির একটা লাইন মনে পড়লো,—

তরুণ রাম সীতাকে সবে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন—
কপোলে কপোন ঠেকিয়ে তাঁরা সারারাত গল্লই করছেন, গল্লই
করছেন, কথা আর শেষ হয় না, কিন্তু রাত ভোর হয়ে গেল।
আমার শেষ লাইনটা মনে আছে—'রাত্রিমেব ব্যরংশীত'—রাতই
কেটে গেল। যদিও ঐ গল্পের টেক্নিকের সাপে প্রথম অংশের
কোন মিল নেই, কিন্তু শেষটায় হুবহু মিল দেখে শ্রহ্মায় আমার
মন ভরে গেল।

আমি উঠে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করলাম। বৌদি হেসে বললেন—কা ভাই! তোমার কেমন যুম হলো ? তুমি জাননা— উনি আরো তু'বার উঠে গিয়ে তোমাকে বাতাস করেছেন। কাল যা' গুমোট গেছে।

তারপর, বিদায়ের পালা। যেমন বিদায় বেলা মামুলী মনের ভাব যা হয়ে থাকে—মন ভারাক্রান্ত, বার বার আসার প্রতিশ্রুতি কিন্তু আসা আর হয় না। বৌদি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন, দাদা গাড়ী থেকে তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে জোরসে একটা সিগারেট ধরালেন—গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন, হাঁকাও জলদী, ফৌশন।

# শিল্পী ও তাঁহার স্বষ্ঠ চরিত্র চন্দ্রমুখী

তাঁর স্ফট চরিত্রের সম্বন্ধে সব কথা বলা সম্ভব নয়। সব চরিত্রগুলিই তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাস্তবরূপ। যে কটি চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কথা প্রসঙ্গে নিজের থেকে আভাষ ইন্সিতে যা' বলেছেন, আমি তারই সম্বন্ধে কিছু বলবো। প্রথমে চন্দ্রমুখীর চরিত্রই নেওয়া যাক। কীভাবে ঘটনাধীন কোন বন্ধুর মুখ থেকে শুনে তাঁর মনে এই চরিত্রের আভাষ এসেছিল, তাঁর নিজের মুখে যা শুনেছি, সেই কথাই বলবো।

শুনতে ঠিক রূপকথার মত, হয়তো সভ্য হতে পারে, আবার সভ্য নাও হতে পারে—ভবে একেবারে নিছক কল্লনা নয়।

কোন ছই বন্ধুতে উত্তর কলিকাতার এক পল্লীতে পান ভোজন করতে গিয়েছিলেন। তথনকার দিনে কলিকাতায় সাহেবী হোটেল ছাড়া—ক্যাসোনেভা বা চাঙ্গুয়া হয় নি, যে ইচ্ছা করলেই বন্ধু বান্ধব নিয়ে পান ভোজন করা যেতে পারে। খুব পুরো দমে পান ভোজন চলছে, নাচ গানও চলছে। স্থর ও স্থরার নেশায় তখন তাদের চিত্ত মজগুল। বন্ধুর কাছে নগদ তিন হাজার টাকা আছে, তাঁর সে খেয়াল নেই। গুণারা কেমন করে এই টাকার সন্ধান পায়—আর যায় কোথায় প চারিদিক থেণ্ডেক ব ঘিরে,—ঘরে ঢুকে টাকা লুঠ করবার মতলব করল ভারা। মেয়েটি ভাই বুঝতে পেরে—দোর বন্ধ করে দিলে। বন্ধু ত্ল'টি ভখন নেশায় অচেতন। সকালে যখন ঘুম ভান্সলো,—ঘাঁর টাকা ভিনি বললেন, আমার টাকা কি হলো?

মেয়েটি বললে আমি কি জানি ? তোমরা ঘুমুলে গুণ্ডারা বাজ়ি ঘেরাও করে টাকা লুটে নিয়ে গেছে। সেই ভদ্রণোক মাণায় হাত দিয়ে বসলেন—টাকা তাঁর নিজেরও নয়, কোন মহাজনেব। এ টাকা দিতে না পারলে তাঁর জেল হবে। তিনি নিজে এ টাকা কখনও পূরণ করতে পারবেন না। শেষে তিনি কাঁদতে স্থক করে দিলেন। তখন মেয়েটি করে কি ? নিজের কোমর থেকে টাকার থলিটী খুলে দিল—সারারাত মেয়েটি টাকা কোমরে বেঁধে বালিশ চাপা দিয়ে শুয়েছিল—

দাদাকে বলতে শুনেছি এই ঘটনায় আমার একটা নতুন
দৃষ্টিভঙ্গী খুলে গেল। যে নারী পাঁচ টাকার জন্য দেহের পণ্য
করে, নিজের খোরাক জোগায়, সেই নারা কি করে তিন হাজার
টাকার লোভ সামলাতে পারল! নারীর অবচেতন মনের এটা
কোন দিক ? এ দিকটা তো আমরা দেখি নি। আমরা
বাইরে নারীর যেরূপ দেখি, সেটা সত্য নয়। তার অস্তরে একটা
গভীর অমুভূতির দিক আছে, সেটা আমাদের চোখে পড়ে না।
যেটা চোখে পড়ে সেটা তাদের আল্পপ্রবঞ্চনা। কোন গভীর
ছঃখে, হয়তো বা কোন আঘাতে, হয়তো বা কোন অবস্থার ফেরে

ভারা এসেছে এই পথে। জীবনের চোরাবালিতে তাদের ছন্দ ও গতি বদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সেট। অন্তঃসলীলা ফল্প নদীর মভোই তাদের অন্তর প্লাবিত করে দিচ্ছে নারীর লাঞ্জিত মধ্যাদা। তিনি তাকে অপরাপ রূপ দিলেন—চন্দ্রমুখীর চরিত্র পরিকল্পনায়। শুধু বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যে নয়, আন্তর্জাতিক সাহিত্যেও এর তুলনা মেলে না। 'এ্যানা কারনিনার' চরিত্র অন্য রক্ষের। গভার আঘাত অবিচারে তার চিন্তু বিমুখ হয়েছিল—পুরুষের প্রতি। তার প্রতি যে অন্যায় করেছিল—সে অপরীসীম ত্যাগ ও হু খ বরণের ভেতর দিয়ে তার চিন্তু আবার জয় করেছিল। চন্দ্রমুখার সাথে তুলনা করতে হলে—ভুটোভয়েন্দ্রর 'ক্রাইম ও পানিশমেন্ট' (এপরাধ ও শান্তি) এব সোনিয়ার সাথে তুলনা চলে। ওবে চন্দ্রমুখা সোনিয়ার চাইতেও বড়। সোনিয়া ছিল বালিকা, তাব অন্তরের প্রেরণা ছিল—ধর্ম্মের প্রতি প্রাতি ছিল, যিশুর প্রতি প্রেম ছিল।

চন্দ্রমুখী যুবতা, প্রেম ভালবাসা বা ধন্মের কোন ধারই ধারতো না—দেবদাসের প্রত্যাখ্যানে তার অন্তরের স্থপ্ত লাঞ্জিত নারার মানবায় মধ্যাদা জেগে ওঠে। সে আকাশের দিকে চেয়ে—চাতক পাখার মত, আকাশ থেকে ভগবং প্রেমের করুণা ভিক্ষা করে নি। সে রক্ত মাংসে গড়া মানবা সেনিজের চেফায় তার অবচেতন মনের লাঞ্চিত নারী হকে জাগ্রত করে সত্যিকার মানবা হয়েছিল।

অনুদ্ধপ একটি ঘটনার দৃষ্টাস্ত এখানে দিলে হয়তো অবাস্তব হবেনা। এইজন্ম বলছি যে লাঞ্ছিত নারীর মর্য্যাদা কখন কিভাবে তার নারীত্বে অভিব্যক্তি হয় কেউ বলতে পারে না। ঘটনা বোধ হয় ইং ১৯২৬ সাসের শীতের এক সংস্ক্যায়। স্থান—লক্ষো আমিনাবাদের এক হোটেলের কক্ষ। শীতের এক সন্ধ্যায় আমি আমিনাবাদের এক হোটেলে গিয়ে উঠলুন। উঠেই বললুম—আমি ঠুংরী শুনতে চাই। হোটেলের ম্যানেজার একের পর এক তিনজন নামজাদা শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গাহিয়ে এনে হাজির করলেন। আমার কোনটাই পছন্দ হলো না। শেষে এলো একটি মেয়ে— দ্বধে আলতা গায়ের রং, হাত মেহুদী পাতায় রঙীন—চুল এক বেণীতে বাঁধা, পরনে পেশওয়াজ, কাঁচুলী ও ওড়না—চোথে সুরমা; গোঁট লাল টুকটুকে।

আমি বললুম—এর বয়স কতো ? মেয়েটি তা' বুঝতে পেরে বললেন—"দোশো' বরষ"—

আমার ভুল বুঝলুম—মেয়েদের বসে জিজ্ঞাস। করতে নেই।
মেয়েটি আমার মুখের কথা আমাকে ছুড়ে মারলে। আমি
বললুম আমি এরই গান শুনবো। হোটেলের ম্যানেঞ্চার সব
বন্দোবস্ত করে দিলেন—এলো তবলচি, এলো সারেক্সী। গানের
আসর বসে গেল।

মেয়েটির দিকে আমি চেয়ে বললুম—তোমার এমন লাল টুকটুকে চোঁট, একটা চুমো খেতে দেবে ? মেয়েটি লক্ষোর চোস্ত-উর্দ্দৃ ও তার চাইতে বেশী চোস্ত কায়দায় বললে—পারলে নিজেকে বাধিত মনে করতুম, তবে আমার চোঁটে ঘা। তবে, বাবু তোমার মনের ছঃখ রাখবো না—আমি গানে-গানে তোমার ত্যা মিটিয়ে দেবো। আমি বললুম বেশ তাই হোক। তারপর

সে গাইতে লাগলে, ঠুংরীর পর ঠুংরী। রাত বারোটা কখন বৈজে গেছে—তখনও সমানে চলেছে তার ঠুংরী। আমি তখন স্থারের নেশায় মাতাল হয়ে গেছি। যখন রাত শেষ হয়েছে, পূবের দিকে শুকতারা দব্দব্ করে জলছে, তখন সে বললে—বাবু, একঠো ভৈরোঁ শুনিয়ে।

সে আরম্ভ করলে ভৈরবী। আমি সে ভৈরবীর স্থর কখনও পুলবে। না, স্থরের কী বিচিত্র ঝন্ধার! যেন মেঘের মধ্যে স্থর জমাট বেঁধে গেছে; ভোর হয়েছে, তখন চেয়ে দেখি কখন তবলচি, সারেক্সা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোর পথ্যন্ত স্থরের ঝর্ণা সমানে চলেছে, তার সাথে সাকী, সামনে এই ঈরাণী তরুণী, আমার মনে হলো— আরব্য উপন্যাসের একখানা ছেঁড়া পাতা—হাজার রাতের এক রাত আমার জীবনে এসেছিল। সামনে এই তরুণা, অজস্র স্থরের স্রোত, যেন ঈরাণের সমস্ত জান্দাকুঞ্জ তার মধ্যে উজাড় করে নিংড়ে দিয়েছে। চোখে তার মদালেশ, আমার শিরায় শিরায় তখন জাগুন জলেছে। কিন্তু তার সোঁটে ঘা, ছুঁতে পারবো না। তৈরবা শেষ করে, আমার হাত ধরে সে বারান্দায় নিয়ে এসে বল্লে, বাবু! এইবার একটা চুমো খেয়ে আমাকে পুরন্ধার দাও। আমি বললাম—সে কী করে সন্তব ? তখন সে খিলখিল করে হেসে উঠলো, আমার মুথের উপর যেন সমস্ত আরবের স্থান্ধির এক ঝলক গরম হাওয়ার লূ বয়ে গেল।

সে বললে, বাবু, ভোমরা জ্ঞাননা, এই রকম গান গাইতে এসে আমাদের যে কত অত্যাচার সইতে হয়। গান তো হয়ই না, আনাদের দেহের উপর নানারকম পীড়নের চেন্টা চলে—আমাদের
মর্যাদা রাখা দায় হয়। তাই আমরা ঐ কথা বলে মুখ বন্ধ করি।
কিন্তু দেখলুম তুমি দরদী, তোমার ভেত্তর স্তরের আগুন আছে,
তাই বলছি, এইবার তুমি আম'কে পুরস্কার দেও। তখন সকাল
হয়ে গেছে, তবলচিবা এসে বললে—এবাব যেতে হবে। আমি
তাকে টাকা দিতে গেলাম সে নিলে না, ঝরঝব করে কেদে
বললে—বাবু! আমি তোমাব কাছে কিছু নেবো না। তুমি
যখনই লক্ষ্ণো আসবে আমি তোমাকে গান শোনাবো। তারপর
আমি বহুবার লক্ষ্ণো গেছি—দোশো' বছরেব শাশুণা তরুণী
শিল্পীর সন্ধানে। কিন্তু তাকে গুঁলে পাই নি।

দাদার মুথে চন্দ্রমুখীর চবিত্র পরিকল্পনার ইতিহাস শুনে, আমি দাদাকে এই কথা বলেছিলাম। দাদা তখন শুধু হেসেছিলেন। কিন্তু আজ দেখছি এই অপরাজেয় শিল্পা লাপ্তিত নারীত্বকে চন্দ্রমুখীর চরিত্রে যে অপরূপ স্থ্যমায় ভরে দিয়েছেন, পাটনার পিয়ারী বাইজাকে রাজলক্ষাতে রূপান্তরিত করেছেন কিন্তু কৈ আমি এই ছশো বছরের শার্থতা ওরুণা শিল্পাকে তোকো- রূপই দিতে পারলুম না। এখানে আচায্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে—কে সেই আশ্চর্য্য শিল্পী, যিনি রাজহংসাকে ধবল করেছেন, মিনি ময়ুরকে নানা রঙে রামধণুর বর্ণে চিত্রিত করেছেন ং—ময়ুর চিত্রিত যেন রাজহংসী ধবলীকৃতঃ,—সেই শিল্পীগুরুকে নমস্কার। এই শিল্পীগুরুক কত অজানা, অখ্যাত, লাপ্তিত, উপেক্ষিত জীবনকে এম্বিভাবেই কথার মায়াজালে

রূপ দিয়েছেন। এই আশ্চর্য্য জীবনবাদী সেটা অসুভব করে ছিলেন রূপ-রূস-গন্ধ-স্পর্শের বাস্তবতার অনুভৃতি দিয়ে।

#### কমল

শেষ প্রশ্নের কমল শিল্লীর অভিনব স্প্রি! কমল একদিক দিয়ে দেখলে—চরিত্র নয় একটা মতবাদ, একটা শাখত প্রশ্ন—সমস্তা, যার সমধান শিল্লী দেন নি, সমাধান ছেড়ে দিয়েছেন, পাঠকদের কাছে। পাঠকরা এই প্রশ্নের সমাধান নানাভাবে করেছিলেন—বেশীর ভাগ গালাগালি দিয়ে, আর যাঁরা বুঝতে পারেন নি, তাঁরা অবিশ্যি শিল্লীর প্রশংসা করেছিলেন। গল্পে কোন প্লট নেই—কতকগুলো মতবাদের বিশিপ্ত ঘটনা, কতকভ্রো মতবাদের যাচাই চলছিল—কমলকে দিয়ে। এখন প্রশাহচ্ছে কমল কে প

কমল গোরার বিপরীত ভাবধারা, যাকে বলে antithesis. গোরা সাংহবের ছেলে, পালিত হলো—গোঁড়া হিন্দু পরিবারে। পশ্চিমের মতবাদ, আচরণ তার কাছে মিথ্যাচার। সে যেন যাহা ভারতীয়, যাহা প্রাচ্য, সবের জাবত্ত প্রতীক। এক কথায় বলতে গেলে জলত্ত হোমশিখা, ভারতীয় সমাজের টিকি ও তিলকের মর্য্যাদার তুলনা সে সারা ত্রনিয়ায় খুঁজেও পায় না।

কমলের কথা বলতে গেলে—তার মায়ের রূপ ছিল, রুচি ছিল না। তার নিজের মায়ের সম্বন্ধে একথা বলতে তার এতটুকু বাধে নি। তার বাপ ছিল চা' বাগানের এক সাহেব,—অবিশ্যি তার শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক কমলের মুখে শোনা যায়, সে খুব শিক্ষিত ছিল। শিক্ষার দৌড় তার কতদূর তা' অবিশ্যি কমল বলে নি—অক্সফোর্ড কেমব্রীজের পাশ করা অবিশ্যি সেছিল না—সাধারণ চা' বাগানের সাহেব, যে কুলী ঠেঙায়, কত স্থানরী কুলী রমণী যার লালসায় হয়তো নিজেদের বলি দিয়েছে। তবুও তার বাপের প্রতি কমলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। এ হেন কমলকে দিয়ে শিল্পী বর্ত্তমান মতবাদের যাচাই করে, ভাল, না মন্দ করেছিলেন ? কারণ কমলের মতবাদের দাম কত্টুকু ?

আমরা বলবো দাম আছে। ভারতীয় সমাজের পায়রার খোপের মত নির্দিষ্ট পুপরী করা সমাজে যেখানে যৌন সম্বন্ধ কেবল নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, দেখানে চা' বাগানের উচ্ছুচ্ছাল বা উদ্ধৃত এক সাহেবের মেয়ে—দে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভারতের অতীত সমাজকে দেখেছে, তার সাথে তার চোখে দেখা পরিচয় ছিল না, সে হয়তো তার কথা শোনেও নি, সে যা বলেছে, সেটা তার নিজস্ব অনুভূতির দিক দিয়ে, ষেন যুগধর্ম্ম তার মনে কাজ করেছে তার অলক্ষ্যে, সে জানেও না কিভাবে। এইখানেই শিল্পীর বিশেষ হ—একটা অবচেতন যুগধর্মকে তিনি চেতনা মুখর করলেন এই নারীর মধ্য দিয়ে, তবে তাকে তিনি স্পর্শ কাতর করেন নি, সে কোন আঘাতকেই ভয় করে না, বর্ত্তনানকে সে মেনে নেয় না বিনা বিচারে, ভবিশ্যতের আশায়, সে কল্পনার রঙীন জাল বুনে না, তত্ত্বের বা ভাবধারার দিক দিয়ে—এইটুকু বলা যেতে পারে।

कीवरनत्र मिक मिरय रमथाल रमथ। याय, कमन तरक माररम

গড়া মানুষ—নিভান্ত মানবী, দেবীত্বের স্পর্দ্ধাও রাথে না, সেটাকে সে উপহাসই করে, যেহেতু সেটাকে সে দেখে নি।

হরেন যখন বহুমুখ হয়ে নীলিমার প্রশংসা করতে—যে এমন দেখা যায় না। স্ত্রী মারা গেলে বিধবা শ্যালিকা অবিশ্যি স্থানরী ও যুবতী, মাতৃহারা শিশুদের ভার নিজ হাতে নিয়ে পরের সংসার নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। এ দেবী ছাড়া মানবীতে পারে না, যেহেতু দেবীর নিজের স্বার্থ বলে এখানে কিছু নেই। কমল হাসলো, পরে বললে, ঠিক এই রকম একটা ঘটনা আমি আসামে চা' বাগানে থাকতে দেখেছিলুম। ভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছেন শ্যু বৌদির স্থান পূরণ করতে দারা তাঁর যুবতী বিধবা বোনকে বাড়া এনে কেঁদে তার কোলে নিজের ছোট শিশুকে তুলে দিয়ে বললে, ধর নে' তোর ছেলে। একে মানুষ করে এর মুখ চেয়েই তুই দিন কাটাবি। এই তোর সব।

হরেন বললে—নইতো কি ? কমল হেসে বল্লে—পুরুষের এতবড় স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য সে অবতারণা করলে—হিন্দু সমাজে বহুকালের চলতি নারীর সতীত্বের দৃষ্টান্তের মিথ্যা এক ছলনার কথা। নারীর মধ্যাদার অবমাননা। সে যুগে নাকি কোন কুষ্ঠ ব্যাধি পঙ্গু রুগী স্বামীকে তার স্ত্রা, সেই স্বামী মহাশয়ের ইচ্ছামত কোলে করে তার অভিল্যিত গণিকার বাড়ি পৌছে দেয়। এল্লার কাল্লানক—সত্য হতে পারে না। অথচ এই কাল্লানক সল্লাভ্রার করে যুগে যুগে হিন্দু সমাজ নারীর দিকে আঙ্গুল

দেখিয়ে বলতো যদি সতী হতে হয়, তবে এই রকম হতে হবে।
কমলের উপমা শুনে হরেনের মুখ চুণ হয়ে গেল—তবুও
হরেণ বললে, তাহলে স্বার্থত্যাগের কোন মূল্য নেই ?

কমল বললে—নীলিমা দেবী কোন স্বার্থ ত্যাগ করেন নি!
নিজ্ঞে তিনি আরো স্বার্থে জড়িয়ে পড়েছেন। আব তাঁকে
দেবীবের যে প্রলোভন দেখান হচ্ছে, সেটা পুক্ষেব সনাতন
প্রবৃত্তি, নারীকে বঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। হলোও তাই, এই
মহীয়সী দেবীকে ত্যাগ কবে অবিনাশ লাহোরে গিয়ে বিয়ে

শিল্পা আশুবাবুকে বেন্দ্র কবেই যত কণাব মায়াজ্ঞাল বুনেছেন। আশুবাবু বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অর্থশালা, বিলেত ফেরং। আশুবাবু বিপত্নীক, তার স্ত্রী নাবা যাওয়াব পব, তাঁব দতা স্ত্রীর স্মৃতিকে সম্থল কবে আদশ জাবন যাপন করছেন। কমল এ আদশবাদ একদিন ভেক্সে দিল। কমল বললে, এই মিথ্যা আদশবাদ দিয়ে হিন্দু সমাজ তার বিধবা নাবীদের কী না লাঞ্জনাই করছে ও তাঁদের চিরদিন হ্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চনা করছে। সকলে হা হা করে উঠলেন—

সে কি কথা ? তুমি শ্লেচ্ছ ও তাবপর যে সব বিশেষণ কমলের প্রতি তাঁবা প্রয়োগ করলেন, তা লেখা যায় না। কমল শান্ত-ভাবেই বললে, আমাকে গালাগালি আপনারা নিতে পাবেন, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বাদেব দেবা বলে চাল্লাতে যাচ্ছেন—সেটা মানব ধর্মেব বিরোধী। নাবাদের পক্ষে ওটা

কল্যাণের তো নয়ই বরং তাদের এ পর্যান্ত অসম্মানই আপনারা করে আসছেন—জোর করে তাদের ঘাড়ে এই মিধ্যা আদর্শবাদ চাপিয়ে।

- —এই আদর্শ নিথ্যে ?
- -- इंा, भिर्था।
- --কিসে ?

কিসে নয় বলুন ? যে জিনিষের অস্তিষ নেই, তার কাল্লনিক স্মৃতি নিয়ে জীবনধাত্রা চলে না। জীবনের স্রোত মিথ্যার চোরা বালিতে আটকে ষায়। অন্নি অবিনাশ, হরেন্দ্রর দল কা, কা করে বললে, তবে কি আশুবাবুর জীবন মিথ্যাচার ? কমল বললে বিয়ে করা, না করার মধ্যে অনেক কিছু কারণ থাকতে পারে—দৈহিক, মানসিক।

আশুবারু বললেন—আমার যখন দ্রী মারা যান, তখন আমার বিয়ের বয়স ছিল, বুঝলে কমল মা! তবুও বিয়ে করিনি, মনোরমার মথ চেয়ে।

কমল হেসে বললে—ঠিক কথা, আশুবাবু! মেয়ের বিমাতা হওয়া মেয়ের কাছে হঃথের, এতে আপনার কথার প্রতি স্নেহই বোঝায়, মৃতা পত্নীর প্রতি প্রেমের স্থান এর মধ্যে নেই।

- —নেই ?
- —না নেই।

সকলের সামনে বোমা পড়লেও এত বিস্মিত তাঁর। হতেন না, যথন তাদের আজনা সংস্কারে ঘা লাগলো। কমল হেসে বললে—মানুষ সংস্থারের মোহে নিজের বিচার বুদ্ধি আচছন্ন করে রাখে—নতুন কিছু গ্রহণ করতে চায় না—তখন বুঝতে হবে, সে তখন মরে গেছে। এ নিয়ম ব্যক্তিগত ভাবে যেমন সত্য, জাতিগত ভাবে তেমনি সত্য। আর কেহ কোন কথা বললেন না—তাঁদের মনে কমলের কথা গভীর ভাবে নাড়া দিতে লাগল।

এই সেকমল! শিল্পীর অপূর্বব স্প্রি। নারীর জীবনে যেখানে যত গরমিল, যত সংঘাত, যুগ যুগান্তের যত লাঞ্চনা বঞ্চনা পুঞ্জীভূত ছিল,—কমল সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, আজ সে নতুন যুগের নারী-দেহ ও মন নিয়ে এসেছে, সে কল্পনা নয়, সে বাস্তব।

তার বক্ত মাংসে গড়া এই বাস্তব জীবনের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। শিবনাথ পাথর কেনবার অজুহাতে কমলকে ছেড়ে এসেছে—অথচ আগ্রার বাইরে যায়িন ; আগ্রাতেই আছে ও আশুবাবুর বাড়িতে গানের আসর রোজ জমাচেছ। কমল তা জানে। তাদের বিয়ে নিয়ে যখন সকলে ইন্সিত করলেন এটা বিয়েই না, এতে ফাঁক আছে ; কমল বললে—ফাঁক থাকাই ভাল, ইচ্ছা মত বেরিয়ে আসা যাবে। সকলে বল্লেন—কী কুরুচিপূর্ন কথা! কী সৈরাচার! কমল বললে—যদি ভালবাসাই না থাকে, মিথাা বাঁধন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা পগুশ্রম। আমি ভা' করবো না।

একথাগুলো হচ্ছিল ভাজমহলের প্রাঙ্গণে, সকলে জটলা

করে। পরে শিবনাথের দিঁকে চেয়ে বল্লে কী গো, যদি তেমন দিন আসে, তাহলে মিথ্যা আচারের অজুহাত দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখবার চেন্টা করবো না। হলোও তাই ! শিবনাথের গাঢাকা দিবার পর একদিন সে দাঁড়িয়েছিল—তার বাড়ীর সামনে, একা সঙ্গীহীন, এমন সময় অজিত মটর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সে নিজ হাতে অজিতকে ডেকে গাড়ি থামিয়ে বললে—আমাকেও নিয়ে চলুন, অনেকদিন মটরে বেড়াইনি।

চললো তারা—উদ্দাম গতিতে, তাতেও কমলের তৃপ্তি নেই, সে বলছে, জ্বোরে আরো জোরে চালান। যেন বর্ত্তমান যুগের যত গতি বেগ তার মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল আজ খোলা প্রেছে। মাঝ পথে গাড়ি থামিয়ে সে দোর খুলে এসে বসলো অজিতের পাশে। চলেছে—তারা পাশাপাশি বসে উল্কাবেগে—জন বিরল সহরতলী দিয়ে। এ সময় নরনারীর স্থপ্ত যৌন কামনা স্বাভাবিক।

কমল বললে—চলুন আমরা চলে যাই, যেদিকে হোক। অজিত বললে—টাকা নেই তো!

- भेठेत्रथाना (वर्ष्ट मिन ।

অজিত আঁধার ঘরে সাপ দেখলে যেমন লোকে ভয় পায় তেমনি আঁৎকে উঠলো। তার সব ইচ্ছা, আকাষ্ণা নিমেষে উবে গেল। সে বললে—

- —ভা' কি করে হয় ? পরের জিনিষ।
- —আশুবাবু সেটা বুঝবেন।

অঞ্জিত বললো, সেটা হয় না। পরের জ্বিনিষ আমি নিতে পারবো না।

কমল হেসে বল্লে, তবে গাড়ি ফেরান। বাড়ি চলুন। পরের জিনিষ যদি নিতে না পারেন,তবে আপনাকে দিয়ে এ'কাজ হবে না।

অজিত এ শ্লেষ বুঝলো না। যে অজিত একটু আগেই কমলকে নিয়ে উধাও হতে চেয়েছিল, কেবল টাকা ছিল না বলেই পারে নি, কমল তাহাকে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দিল— যাকে নিয়ে সে উধাও হতে চেয়েছিল সেও পরের জিনিয— শিবনাথের স্ত্রী।

এই ঘটনার পর অজিতের সাথে আর কমলের দেখা নেই কিছুদিন। কমল জানতে পেরেছে অজিত হরেন্দ্রদের আশ্রমে আশ্রম নিয়েছে ও সনাতন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে নিজের একমাত্র আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। কমন মনে মনে হাসল। আশুবাবুর ওখানে কমলের সাথে অজিতের দৃষ্টি বিনিময়ই হয়, কোন কথা হয় না। শেষে একদিন সে কমলের কাছে এলো, সে রাতের ঘটনা যে একটা ব্যক্ষ বিজ্ঞাপ এই কথাই সে বারে বারে কমলকে বোঝাতে চাইল।

কমল বললো—বিজ্ঞাপ কোনটা বলছেন ?

- —ভোমাকে নিয়ে চলে যাবার কথা।
- —সেটা বিজ্ঞপ নয়, অন্ততঃ আমি বিজ্ঞপ করি নি । অজ্ঞিত সবিশ্ময়ে বললো, তাহ'লে তুমি সত্যই যেতে ?

— খেতুম, বলতে কমলের এতটুকু বাধলো না।

অজিতের সংশয় তবু গেল না—সে আদর্শবাদের উপমা দিয়ে বললো—ভালবাসা আমাদের হৃদয়কে উন্নত করে, নিত্য নতুন রসে জীবনকে অভিসিক্ত করে; আর রূপের মোহ আমাদের বৃদ্ধিকে, চেতনাকে মোহাচ্ছন্ন করে।

- —কবেই তো।
- যেট। চেতনাকে মোহাচ্ছন্ন করে তাকে তুমি ভাল বলো ?
- —ভাল বা মন্দ আমি কিছুই বলি না, তবে যেটা ক্ষণিকের, সেটাকেও আমি বাদ দিই না।
  - —বাদ দেও না ?
- না। পরে কমল সহজ ভাবে বললো—ক্ষণিকের আনন্দ স্মৃতি ভাগুরে জমা থাকে, তাকেও উপেক্ষা করা চলে না। তাহলে জীবন পঙ্গু হয়ে যায়।

এরপর শিল্লা এনেছেন রাজেনকে। এই রাজেনের কাছেই বর্ত্তমান মতবাদ বা কমল-তত্ত্ব প্রথম ধাকা থেলে। কমল রাজেনকে বললে—আমার বন্ধুত্ব তোমার কাম্য হোক, একদিন দেখো তোমার কাজে লাগবে।

রাজেন সহজভাবে বললো —কী কাজে লাগবে ? আগে না জেনে, আমি ভোমার সাথে বন্ধুত্ব স্বীকার করতে পারি না।

- -পারো না গ
- -- 711

- —বন্ধুত্বের কি কোন দাম নেই ?
- অস্ততঃ আমার কাছে নয়, যদি না সে বন্ধুত্ব আমার কর্ম্মজীবনে সহায় হয়।
  - —কেন মনের মিলের কি কোন দাম নেই <u>গু</u>
- —না, ওটা মিথ্যে কথা। আমার কাছে কাজের মিলই মিল। মনের মিল—একটা নিছক ভূয়ো কথা, আত্ম-প্রবঞ্চনা ও মনের বিলাস।

কমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে ভাবতেও পারে না, তারমত স্থান্দরী, শিক্ষিতা যুবতীর বন্ধুত্ব এই যুবক, একটান মেরে পথে ফেলে দিতে পারে!

তবে পরাজয়ের গ্লানি তাহাকে পেতে হলো না। সে রাজ্বনের সাথে সহজ সৌত্রাহে আবদ্ধ হ'লো ও তাহার সাথে সে তাহার মুচীপাড়ায় রুগীদের শুক্রাষার তদারকে চলে গেল। কিন্তু সে পরল না। সে মনে প্রাণে বুঝলে—নরনারীর যৌন কামনার উপরেও কিছু আছে, সেটা আশুবাবুদের শুদ্ধ, মৃত মতবাদ নয়, অহেতুক অতীতের উপর প্রীতি নয়, সেটা হচ্ছে জীবনের আশ্চর্য্য বোধের আর একটা অবচেতন দিক, যেটা সে এতদিন দেখেনি—সেটা সেবাব্রতীর কর্ম্ময় জীবন।

কমলের আর একটা দিক, শিল্পী দেখিয়েছেন—কমলের প্রথম স্বামী মারা যাওয়া পর হতেই, সে মালসায় চাল ডাল সেদ্ধ করে আলু সেদ্ধ দিয়ে খায়। এ নিয়মেুর তার ব্যতিক্রম হয় নি। নিলীমা অত আগ্রহ করে তাকে নেমতন্ন ক'রে তারজন্য কতরকম খাবার করে খেতে বললে, সে খেলো না। তাহার স্বভাব স্থন্দর সাবলীল ভাষায় প্রত্যাধ্যান করে খেলো ঐ হবিষ্যি!

তারপর, শিবনাথের অস্থাথের সময় তাকে একদিন দেখতে গেল রাজেনের সাথে। ছু'দিন তার খাওয়া হয়নি। রাজেন তারজন্ম আনলো ফল ও খাবার। সে তা খেলে না। সে বললো, আমি গরীব, গরীবের খাবার খাই, খেতেও তা। এটা তার অবচেতন মনের কোন দিক ? তার মৃত প্রথম স্বামীর শ্বাতির প্রতি নিষ্ঠা হতেই পারে না।

তবে কি ? তার এ আত্মপীড়ন কেন ? নিজকে না খেতে দিয়ে সে কেন এত পীড়া দেয় ? অথচ বাহির থেকে দেখলে দেখাযায় তার ভোগ বিলাসের ইচ্ছা যে না আছে তা নয়। তার মটর গাড়ি চাই, সে অন্তকে দশখানা ভালভাল খাবার রেঁধে খাওয়াতে ভালবাসে, সে থাকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে। কমলের এই দুই বিভিন্ন ভাবধারার সামজ্ঞ করতে আমি পারি নি। কমলের চরিত্রের এই দিকটা কি, ধরবার জন্মে আমি ফ্রয়েডের শরণাপন্নও হয়েছিলাম। আমি সেখানেও জবাব খুঁজে পাই নি।

দাদাকে আমি জিজ্ঞাস। করেছিলাম, বর্ত্তমান ভাবধারাকে কমলের মধ্যে আপনি রূপান্তরিত করে তাকে মালসা খাইয়ে— যে বাস্তব নারীর রূপ দিলেন, এর মুলে কোন বাস্তব জীবনকে কি আপনি রূপ দিয়েছেন ?

দাদা আমার প্রশ্নের উত্তর ঘার্রে বল্লেন—আমার সব চরিত্রই আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, বলে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

তাই কমল কেবল তত্ত্ব বা যুগের ভাবধারার সমষ্টি নয়, সে অসম্ভব ভাবে বাস্তব, রক্তমাংসে গড়া নারী। শিল্পীর অপূর্বব স্থান্তি সে।

কমলের প্রশ্নের সমাধান এখনও হয়নি। যুগে যুগে নরনারীর জীবনে এটা শাশ্বত প্রশ্নইথেকে যাবে।

### অচলা ও মূণাল

গৃহদাহে অচলার চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে।
কেউ কেউ বলেন সম্প্রদায় বিশেষকে শ্লেষ বিজ্ঞাপ করেই তিনি
অচলার চরিত্র একছেন। একথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাপা করে
ছিলাম—তিনি বললেন সে কথা সত্য নয়। অচলা নারী
চরিত্রের একটা অবচেতন দিক, অচলা স্থন্দরী নয়, সে শিক্ষিতা,
দরিদ্র স্থুল মান্টার মহিমকে সে বিয়ে করে আদর্শের খাতিরে।
বিয়ে করার পর, তার কল্পনা সব উবে গেল বাস্তব জীবনের
আঘাতে। সে যথন ঘরকল্পা করতে এলো,—আম বাগান, বাঁশ
বাগান ঘিরে মেটে বাড়ী, পুকুর থেকে জল তুলতে হয়, একেবারে
সত্যিকার পাড়াগাঁ। সে পারলে না। তার ঘরকল্পা স্পাজিয়ে
দিয়ে গেল মুণাল এসে। মুণাল মহিমকে ভালবাসতো, কী

সম্বন্ধের স্থবাদে মহিম ভাকে বিয়ে করল না। মুণালের বিয়ে হলো—আশী বহুরের কাছাকাছি এক বুদ্ধের সাথে। মূণা**ল** হাসি মুখেই সেটা মেনে নিল। সেই মুণাল এসে যখন জার ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে গেল—পরাজয়ের গ্লানিতে অচলার দেহ মন ভরে গেল। সে দেখলে তার কাল্লনিক প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। এই রকম ঘল্ফ যখন তার মনের মধ্যে চলছিল, তার সেই মেটে বাডিও একদিন পুড়ে গেল। বাড়ি পুডবার সময় স্থরেশ ছিল অবিশ্যি। এই স্থযোগে—স্থরেশ নিয়ে এলো অচলাকে কলিকাতায়। তার বাপের বাভি সেখানে। ছোট দোতালা বাডি একখানা, সেই কলতলা যেখানে তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ পড়ে থাকে, ভাতের ফ্যান গড়িয়ে পড়ে। সকাল সন্ধ্যায় উন্মনে আগুন দেবার সময় যেখানে সমস্ত বাড়ি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়, পাডাগাঁয়ের মৃক্ত আকাশ বাডাস ভার মনের কোণে কোণে ঠাঁই পেলো না, অচলা এই বন্ধ পরিবেশে এসে হাঁফ ছেডে বাঁচলে। স্থারেশ অচলার জন্যে বাডি ভাডা করনে, বিলাসের উপকরণে তাকে সাজিয়ে—অচলাকে সেখানে তুললে। মহিম অস্থাথে পড়লো, স্থারেশ নিজে ডাক্তার, সে মহিমের চিকিৎসার ভার নিল—ও তার প্রাণপাত পরিশ্রমে মহিমকে ভাল করে তুললো। সহজ কুতজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অচলার মন স্থরেশের দিকে আকৃষ্ট হলো।

এইবার চেঞ্জের পালা—বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হবে অন্যত্র: স্থারশ আর পারছে না—ভার রক্তে আগুন ছলে গেছে। তার স্থপ্ত দানব প্রকৃতি জাগ্রত হয়ে তার দেহ মনে মাতামাতি স্থক্ক করে দিয়েছে, সে আর নিজেকে সামলাতে পরেলো না, মাঝপথে গাড়ি বদলানোর নাম করে, অচলাকে নিয়ে এলো ডিহিরীতে। অস্তুস্থ মহিম কোণায় পড়ে রইল। আগে হতেই স্থারেশ অচলার জন্য সাজান বাগান বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিল---দাস-দাসী সব দিয়ে সাজিয়ে, এলো তার জন্ম গাডি। ঐশ্বর্যা দিয়ে অচলাকে বাঁধবার ক্রটী স্তরেশ কিছ রাখলো না। এই পরিবেশে নারীর পক্ষে যা' স্বাভাবিক অচলা বিদ্রোহ করল, পৃথক থাকল, পরে ধরা দিল। কিন্তু তার অন্তরের গ্লানি তার সমস্ত দেহ মন ছাপিয়ে উঠলো,--এখানে অচলা স্থরেশকে বরণ করেনি, স্থরেশের দানব প্রকৃতির কাছে— তাহার চুর্বল নারী-প্রকৃতি আত্ম-সমর্পণ করল। শিল্পী অচলার এই দিকটাই দেখিয়েছেন। এটা নারার বাহিরের দিক— মচলা যে পরিবেশে গড়ে উঠেছে, দেখানে প্রেম প্রীতির চাইতে ঐশ্ব্যাই কাম্য-অচলার এটা স্বাভাবিক পরিণতি। শিল্পী কিন্তু তাহার নারী প্রকৃতির অবচেতন দিক দেখিয়েছেন—অচলার আত্ম-সমর্পণের পরের দিন--বাংলোর বারান্দায় বসে অচলা অঝোরে কাঁদছে,—ভার উপমা দিয়েছেন—শিল্পী যেন পাথরে কোঁদা কালো মূর্ত্তি থেকে ঝরণার জল ঝরে পড়েছে। নারীর অন্তরের গ্রানিকে তিনি এক কথায় এইভাবে রূপ দিয়েছেন।

তার পরের ঘটনাও শিল্পী দেখিয়েছেন,—মহিমে**≯** সাথে অচলার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল—এই ডিহিরীতেই, অচলা

ভালবাস, তাকে চাই।

সামলাতে পারন্ধ না, সে মুর্চিছত হয়ে পড়ে গেল। স্থারেশ অচলাকে ফেলে, ছুটলো প্লেগের রুগী দেখতে। সে নিজেকে দিন রাত কাজের মধে ডুবিয়ে রাখতে চায়, নিজেকে সে অবসর দিল না। এক প্লেগের রুগীকে অস্ত্র করতে, তার হাত কেটে প্লেগ হলো। থবর পেয়ে শেষ সময়ে দেখতে এলো—অচলা ও মহিম! তাকে মহিম বললে—এইবার তুমি ভগবানের নাম করো, সে মুখ ফিরিয়ে নিল। জীবনের প্রশ্ন এর মধ্যে কতটুকু আছে? সেই সনাতন প্রশ্ন? প্রেম কি subjective না objective Realty? প্রেম ভালবাসা কি মনের অবস্থার বিশেষ কোন রূপান্তর, না—তার সাথে যাকে ভালবাসা যায়, তাকে পাওয়াই চাই ? তাকে না পেলে, সে ভালবাসার কোন মানেই হয় না—এইটেই বর্ত্তমান যুগের ভাবধারা। প্রেম subjective Realty বা নিছক মনের বিলাস বলে বর্ত্তমান মানব সভ্যতা স্বাকার করে না। যাকে

মানবের আদিম মনোবৃত্তির ভাড়নায় স্থরেশ অচলাকে পেলো, তার পাবার চেষ্টা অভিনব নয়, যা হয়ে থাকে, criminal—মানব সমাজ ও সভ্যতার বিরোধী উপায়ে। তবু স্থরেশ অচলাকে পেলো, মহিম সেজত্য অবিশ্যি আদালতে গেল না, কিন্তু জীবনের প্রশ্নে—স্থরেশ কি অচলাকে সভ্যই পেলো ? মধ্য যুগের পাপ-পুণ্য ভালমন্দের যুক্তি তর্ক এর মধ্যে আসতে পারে না—কারণ ওগুলো এখন মিথ্যে। মানব মনের বিচিত্র অনুভৃতি ও তার

পূর্ণতা দিয়েই একে বিচার করতে হবে। অচলাকে পেয়ে স্থারেশেব মনের পূর্ণতা বা fulfilment হয়েছিল কি ?

নাহয় নি।

তার অতৃপ্ত আকাজ্জা বেড়েই চলেছিল—সে দেখেছিল অচলার দেহ সে পেয়েছে, ঐপর্য্যের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রেখেছে, কিন্তু অচলার মন ছুটেছে মহিমের—তার রুগ্ন স্থামার কি হলো তার জন্ম।

স্থারেশ ভাবলে বড় রকম আত্মত্যাগ করেও কি অচলার মন পাবে না ? তাই সে প্লেগের রুগীর সেবা করতে নিজেই প্রাণ দিল। কিন্তু অচলার মনে তার এই আত্মত্যাগ কোন গভীর রেখাপাত করনে না।

শিল্পী তাই দেখিয়েছেন প্রেমে—objective Reality বা যাকে ভালবাসা যায় তাকে পাওয়াই বড় কথা নয়, বা সেটা চরম সত্য নয়।

তবে অচলাকে পেলে কে ?

মহিম—অচলার জন্য নানা ছঃখ ও ত্যাগের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে। এইটেই শিল্পী subjective Reality বলতে চেয়েছেন,—এটাকে ভালবাসা বা প্রেম ধর্ম্মের নিছক মনের বিলাস বলা চলে না। শিল্পী কি জীব•ের এই শাশ্বত প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছেন ?

এইবার মৃণাঙ্গের কথা বলি। মৃণালও একটি 🏗 pe বা আদর্শ, একেবারে নিছক কল্পনা নয়, বাস্তবের রূপ।

RO

মৃণাল গ্রামের মেয়ে—আশ্চর্যা স্থন্দরী, বিয়ে হয়েছে তার এক বৃদ্ধের সাথে। মহিমকে সে ভালবাসতো। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ভাবধারা তার মধ্যে কাজ করেনি। সে অতীতকে নিয়েই আঁকড়ে আছে। সমাজে সে বেঁচে আছে। অচলাও বেঁচে আছে। তুজ্জনেরই চলবার পথে বাধা আছে, অচলার গতিবেশ তাত্র, সে যাকে বলে Dynamic, মুণাল static স্থিতিশীল!

অচলা ছুটেছে উল্কাগতিতে, নিজেই জ্ঞানে না কোথায় ? যখন তার গতিবেগ কমে এশো, সে দেখলে সে এসে পড়েছে এমন এক জায়গায়, যেখানে নিজের দিকে চেয়ে সে নিজেকে চিনতে পারছে না।

আর মৃণাল—দে গতি-মন্থব। তাকে যুগে যুগে দেখা যায়, দে সন্ধ্যাবেলা তুলসা মঞ্চে প্রদীপ জেলে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে, সে নিজের জন্ম কিছু চায় না, আম বাগান, বাঁশ বনে ঘেরা মেটে বাড়িই তার যথেষ্ট, সে অবসর সময় হয়তো সূতো কাটে, নয়তো পাড়া পড়শার বাড়ি গিয়ে তাদের আপদ বিপদে নিজের শরীর দিয়ে যা পারে সেবা শুশাষা করে। মৃণাল যুগ যুগান্ত এই ভাবেই চলেছে, সে কিন্তু বদলায় নি। তার জাবনে ছন্দ আছে, গতিও আছে—তবে মৃত্য। তার জাবনের ছন্দ ও গতির সামঞ্জন্ম আছে। জাবনের গতির সাথে যদি ছন্দের সামঞ্জন্ম না থাকে, সে গতিবেগ উল্কার মত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

অচলা ও মৃণালের চরিত্রে শিল্পা কি সেটাই দেখান নি ৽

এই ছুই নারীর জীবনে, জীবনের প্রশ্ন—প্রেম—কি চায় ? সোজা কথায় মন না দেহ ? তারই সমাধানের চেষ্টা করেছেন শিল্পী।

জীবনের এ প্রশ্ন শাশত, এই আশ্চর্য্য জাবনবাদী তিনি এই চুই নারীর জীবন দিয়ে তাহা দেখিয়েছেন।

## কিরণময়ী

চরিত্রহীনের কিরণময়ী নারীর অবচেতন মনের অন্য একটা দিক। কিরণময়ী চরিত্রে শিল্পী একটি শাশ্বত প্রশ্ন সমাধানের চেন্টা করেছেন, সেটা হচ্ছে নারীর বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিরণময়ী শিল্পীর অন্য সব নারী চরিত্র চাইতে বড় স্প্রি।

কিরণময়ী স্থন্দরী, যুবভী, শিক্ষিতা, এক কথায় নারী জ্ঞাবনে তাহার নিজের দিক থেকে যাহা কিছু কাম্য সবই আছে। ঘটনার সংঘাতে সে পড়লো গিয়ে এক চিরক্লগ্ন স্থামীর হাতে। তার জাবনের চাহিদা ছিল, কিন্তু তার এই রূপ, যোবন ও শিক্ষার সমাবেশে সে পেয়েছিল কি ? আর কা না সে পেতে পারতো ? তার এই বঞ্চিত ভীবনই সেই শাশ্বত প্রশ্ন ? তার বিপ্লবা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে—তার জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জ্ঞানিয়েছে। চাওয়াও পাওয়ার সংঘাতে এ প্রশ্নের কোন সমাধান হয় না। শিল্পী কেবল সংঘাতের মধ্য দিয়ে তার বিপ্লবা দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপ দিয়েছেন—শিল্পীর কাঙ্গই তাই।

চলছিল কিরণময়ীর জীবন—একটানা রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে। স্থােগ বুঝে এক ডাব্রুার এলাে। ডাব্রার দরকার—তার চিররুগ্ন স্বামীর চিকিৎসার জন্মে। ডাক্তার অবিশ্যি ফি নিতো না.—তারা দিতেও পারতো না। সে দেখলে কিরণময়ীকে— কুগা দেখে তার ফেরবার মুখে রান্নাঘরের দোরে দাঁডিয়ে কিরণ-তাহার সাথে গল্প করতো। কিরণময়া বদ্ধিয়তী, সে দেখলে এ স্থবিধেই বা ছাড়ে কেন? একে নিয়ে একটু খেলান যাক্। তার সহজ পরিহাস প্রিয়তায় খেলিয়েই চললো—যাকে ইংরেজাতে বলে for want of better occupation. তথন বাইরের কারে। সাথে তার কথা বলবার কেউ ছিল না। ডাকোর ছিল –সেই চরিত্রের লোক, যারা কোনদিন মেয়েদের সাথে মেশবার স্রযোগ পায়নি, যারা টেথসক্ষোপ লাগিয়ে নারীদেহের কংপিণ্ডে রক্ত চলাচলের শক্ষই শুনেছে, নারী মনের কোন খবর রাখেনি, বা পায়নি। তার কাছে টেথসম্বোপই সব, সেই মাপক।ঠি দিয়েই সে তুনিয়া যাচাই করে। প্রেম বা ভালবাসা. আত্মত্যাগ, এদবের কোন আদর্শ তো দুরের কথা কোন ধারণা তার ছিল না। সে মানবদেহ ডিসেক্সন করে, কেটেকুটে যা পেয়েছে তাই তার সম্বল, তার বেশী সে জানে না। কিরণ-ময়ীর মোহে সে পড়ে গেল—ভাকে সে একস্কট গহনা গড়িয়ে কি দেখা যাক এর দৌড় কতদুর। ডাক্তার টেথসকোপই দিয়ে विठात कत्रला,-या मिल जात वमल की পाउया याय।

পেলোনা সে কিছু, সে বুঝলে তার টেপ্লসকোপের কল বিগড়েছে হৃৎপিণ্ডের স্পান্দন সে ঠিক ধরতে পারে নি।

এমন সময় এলো উপেন,—কিরণময়ীর স্বামীর ডাকে।
তখন তার শেষ অবস্থা, তিনি মারা গেলে কিরণের কি হবে,
স্থল তো মাত্র ভাঙ্গা বাড়িখানা,—ছেলেবেলার বন্ধু উপেন,
তারি হাতে কিরণময়ীকে সঁপে দেবার জন্ম। উপেনকে কিরণময়ী
দেখলে। স্থপুরুষ, চরিত্রবান ও অর্থশালা, এক নিমিষে—তার
অবচেতন মন সাড়া দিল,—যেন তার দেহ মন ণকসাথে বলে
উঠলো এইতো আমি যা চেয়েছিলাম, এই সে!

তারপর চল্লো তার সাধনা উপেনকে পাবার জন্য। এলো
দিবাকর তাদের বাড়িতে পড়তে। দিবাকর বালক, নারার দেহ
ও মনের সে কোন ধার ধারে না। দিবাকর উপেন-গত প্রাণ।
ঠাকুরপো বলে উপেনের কথা জানবার জন্যে কিরণময়ী
দিবাকরকে আঁকড়ে ধরলে, যখন সে জানলে উপেন তাব স্ত্রাকে
প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখন উপেনকে পাবার ইচ্ছা তার শতগুণ
বেড়ে গেল, তার নারীজীবনের ব্যর্থতা নানাভাবে ও নানাছদেদ
উপেনের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সে ভাবলে আমার
জীবনও তো এইভাবে সার্থক হতে পারতো। তার এই মনের
সংঘাত শিল্পী দেখিয়েছেন উপেনের স্ত্রী স্থরবালা আর কিরণময়ীর রূপ বর্ণনায়।

দিবাকরকে আশ্রয় করে কিরণময়ী উপেনকে পেউেচায়। কিরণের হাসিঠাট্রায় ও সময় অসময় নরনারীর যৌন ইঙ্গিতের শ্লেষ বিজ্ঞপে দিবাকর নিজেকে বিত্রতই মনে করতো। এই ভাবে দিবাকার বেড়ে চললো। কিন্তু কিরণময়ী দিবাকরকে কোন দিন ভালবাসে নাই। তাবপর কিবণময়ী দিবাকরকে নিয়ে রেঙ্গুনে পালায়। এই ঘটনা আক্স্মিক, কিন্তু এ ছাড়া কিরণমীর পথ ছিল না, তার একটা কিছু করতেই হবে। যথন কিবণ দেখলে উপেনকে সে পেলে না, তার প্রত্যাগ্যানে ব্যর্থভার গ্রানিতে তার মন ভবে গেল সে উপেনকে দেখাতে চাইলে,—দেখুক উপেন কিবণময়া কত স্থায়! উপেনকে আঘাত দিবার জভা সে নিজের উপর চরম আঘাত হানলো, যে আঘাত সে

্রটা যে নারাব অবচেত্রন মনের কত বছ দিক দেটা বলা যায় না। নারা পাবে লা এমন কিতুনেই, দে সব পারে, নিজেকে নিঃশেষ কবে লুপ্ত ক'বে ফেলতে পারে পর্যান্ত —যাকে সে চায় ভাব জন্যে। সেটা ভাকে প্রয়েও পাবে, না প্রয়েও পারে।

কিবণময়া আগাগোড়া নাবা জাবনের ব্যথ হা বা trustration এর জাবন্ত চরিত্ব, হার সাথে আছে তার প্রচিনিত সমজ্জ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাহ। তারপর রেঙ্গুনেব পথে দিবাকরের সাথে প্রিমারেব কেবিনের ঘটনা। কির-ময়া দিবাকরকে বুকে ধরে চাপছে আর বলছে কেমন ভোমার উপেনদা দেখলে কা বলতেন ?—

এই সময় কিরণময়ী বুঝলো যে স্থপ্ত আদিম মানব প্রবৃত্তি দিবাকরের মধ্যে জেগেছে । সে আর বালক নয়। দিবাকরের এখন কিরণময়ীকে পাবার জন্ম ব্যাকুল আগ্রহ। কিরণময়ী নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেফী করলে। রেঙ্গনে পৌছে নানাছলে সে দিবাকরকে দূরে সরিয়ে দিছে।

তার পরের ঘটনা—তাকে সতীশ নিয়ে এলো, তখন উপেনের ব্রী, ডাক নাম পশু মারা গেছে। উপেন এখন সাবিত্রীর হাতে: কিরণময়ী আর সইতে পারলে না, তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কিরণময়ী নারীর ব্যর্থ জাবনের বাস্তব চিত্র—তার জীবনের tulfillment বা পূর্বতা সে পেলে না, সে নিজের সারাটা জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েই গেল বিজ্ঞোহ করে। শেষ পর্যান্ত, খাত্রহত্যা করে নয়, বার্থতার, উন্মাদনায়।

মূল এই বথার মধ্যে শিল্পী এনেছেন—সভীশ ও সাবিত্রীকে। তাদের কথা না বললে শিল্পার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাবাও সঙ্গীব, জীবস্তা। চরিত্রহীন, শিল্পা নিজে, সভাশ তার রূপাস্তর। ভাগলপুরের জীবনেব চরিত্রের একটা দিক তিনি নিজে এঁকেছেন। সেই সরল, অমায়িক, গানবাজনাপ্রিয় পরের ছঃথে কাতর। তফাৎ এখানে সতাশ ধনীর ছেলে, সাবিত্রী মেসের ঝি। সে এলো, যে ভাবে এরা চিরদিন এসেছে যর ছেডে, পণের ডাকে, অনিশ্চিতের মোহে। সভীশকে সে ভালবাসলে, সভীশও তাকে ভালবাসলে। বিয়ে কিন্তু তাদের হলোনা—সাবিত্রী বললে সে দেহ মনে মণ্ডাচি। এই স্থাবিত্রীকে এনে শিল্পী সমাজ জীবনে যে কী এক অভিনব বিপ্লবের স্প্লি

করেছেন, তা বলা যায় না। এই প্রশ্ন শিল্পী করে গেছেন—
আমাদের সমাজে সাবিত্রীর যে সনাতন আদর্শ আছে, তার কাছে
এ দাঁড়াতে পারে কি না ? কেবল নামের জোরে নয়, চরিত্রের
জোরেও ?

এই চরিত্রহান বই বেরুবার পর, দাদাকে কম লাঞ্চনা পেতে হয় নি। শেষ প্রশ্নের অক্ষয়ের দল, যারা সনাতন পন্থী, তার। ইতর জ্বয়া ভাষায় বইয়ের সমালোচনা করেন, শিল্পীর জীবন নিয়ে যেটা, তাঁরা কখনও জানেন নি, অভক্র ইঙ্গিত করেন, এক কপায় যার সারমর্ম্ম এই হয়—'গুয়ের পোকা, ময়লা ও নোংরা ছাড়া আর কা দেখবে' গ

এই থানেই শেষ হলো না, দাদা একদিন বাজে শিবপুরের বাডিতে বসে আছেন, তাঁর সনাতন ইজি চেয়ারে, তিন চারিটা যুবক, চবিত্রহান বই হাতে করে এসে নানা ইতর কনা বলে তাঁকে শাসিয়ে বললে—এ রকম বই লিখলে এপাড়ায় তাঁর থকো চলবে না। এটা ভদ্রপাড়া, লোকে বৌ, ঝি নিয়ে ঘর করে। পরে তাঁরা কেরোসিন ঢেলে তাঁর সামনেই বইখানা পুড়িয়ে চলে গেলেন। দাদা কোন কথা বললেন না, তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল, তাঁর চোখ দিয়ে জলও পড়ল না, এই ভার দৃষ্টি ও আগুনের দিক দাহে তিনি সমাজ দেহের অতীতকে, জড়তাকে জালিয়ে দিয়ে, চরিত্রহীনের পোড়া ছাই কুড়িয়ে নিয়ে, ভেতরে চলে গেলেন।

রূপ কথার সাবিত্রী, রাজক্তা, স্থন্দরী, রাজার ছেলের সাথে

বিয়ে হয়, ঘটনা সংঘাতে যাকে আমরা এতদিন বলে এসেছি— ভাগ্যদোষে, তার রাজ্য যায়, তারা বনে যায়, কাঠ কেটে খায়। সে যগের শিল্পারও টেকনিকে কোন ক্রটি নেই, নিথত টেকনিক, সহজ ঘটনা সমাবেশ। সাবিত্রী তার ববকে ভালবাসে, ত্র'জনে কেউ কাকে ছেডে থাকে না. তার ববের কাঠ কাটার সাথাও সে। রোজই এম্মি হয়, রোজই তারা বনে যায়—কাঠ কাটতে। জ্যৈষ্ঠ মাদ, ঝড বাদলার দিন,—চতুর্দ্দশা রাত। ঝড উঠে এলো চারদিক আঁধার কবে, ভাডাভাডি নামতে ছেলেটা গাছ থেকে পড়ে মচ্ছা গেল, দেখে মনে ২য় মরে গেছে। বালিক। সাবিত্রী কী আর করে, ভার বকফাটা কান্না বনের চারদিক হাহা করে বাডের বাতাদের সাথে শন শনিয়ে যে েলাগলো, ধবণার বকে আঁধার নেমে এলো। ছোট মেফে, িফু ভয় পেলে না সে। স্বানীর মচিছত দেহটি কোলে কবে, তাব কচি বক দিয়ে তাকে বন্ধা করতে লাগল। বাড়, বৃষ্টি, বিঠাৎ বজু, সাবারাও সমানে চলেছে, বিস্তাতের ফাঁকে ফাঁকে বনেব আলোদায়ায় নানা বাভৎস ছবি সে দেখতে লাগলো,—যেন ভাবা ্প্রত্ ক্ষণিক বিচ্যতের আলেতে মনে ২০০ লাগলো তাব, কী 'লক'লকে জিব তাদের, কা তাদের ললুপশা। আবার কখনও সে দেখলে বনের গাছেরই মত দীর্ঘকায়—যেন স্পর্দ্ধাতাদের আকাম্পশী, তারা স্বামীর মৃত দেং ছিনিয়ে নিতে চায়, কিন্তু সে দেবে কেন ৭ আরো জোরে সে চেপে ধরলো তার স্বামীর মুর্চিছাঞ্জেদেহটাকে ভার বুকে। ভার বুকের উত্তপ্ত শোণিভের স্পর্শে, ভার মনে হলো এ মৃচ্ছিত দেহে প্রাণ খাসবে, পালিয়ে গেল সেই সব ছায়ামূর্ত্তি। তখনও ঝড় বৃষ্টির বিরাম নেই, সে ভাবছে তার নিজের কথা—কী না ছিল তার ? রাজ্য ঐথ্যা! এখন কি নিয়ে সে বাঁচবে, কতদিন তার সামনে পড়ে আছে। তার নিজের এত জঃখেও মনে পড়লো তার অন্ধ শশুরের কথা। নিজের কথাও সে ভুলে গেল। সে ঠিক করলে তাকে বাঁচাতে হবে, খন্ত ই তাদের জল্যে। তখন দেখতে পেলে, যাকে শিল্পা কর্নায় যম বলেছেন, তার অবচেতন মনের দিক,—সে বাাড় ঐথ্যা সব চায়। তার নিজের এই স্থপ্ত আকাজ্যা কালো যমের রূপ নিয়ে তার মন ভোলাতে লাগলো—সে বললে তোমাকে সব দিচ্ছি, কেবল তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও। সাবিত্রা বললে সেটি হবে না। আমি কিছুই চাই না কেবল ওকেই চাই।

চনিয়ার সাথে তার চাওয়া ও পাওনার হিসেব মেটাবার সাথে সাথে — যথন সে বুঝলে, আর সব চাওয়া মিথ্যে, সভ্যবান ছাড়া তার চলতেই পারে না, ুহনিয়ার ঐথ্য্য একদিকে, আর সভ্যবান একদিকে, তার মনের এই দৃঢ়তা দেথে তার কল্পনার প্রলোভনের যম পালিয়ে গেল, সে দেখলে ভোর হয়েছে, চারদিকে পাখী ডাকছে, ঝড় রৃষ্টি থেমে গেছে,—নতুন রোদ, নতুন আলো এসে পড়েছে সভ্যবানের য়থে। সভ্যবান উঠে বসলে, ঠিক ঘুম থেকে জাগা মানুষের মভই। সে উঠে বললে—আমি এভক্ষণ ঘুমিয়েছি, তুমি ডাকনি সাবিত্রী!

সাবিত্রা তার হাত ধরে হেসে বললে—বাড়ি চলো।
আর শিল্পী যে সাবিত্রীকে সমাজের সামনে—এই সাবিত্রীর
পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন— সে ?

ঘর থেকে বেরিয়ে আসা এক মেয়ে—ঠিক যেন বনে কঠি কাটতে যাওয়ার মত,বাসা বাঁধলো কলকাতা সহরের ইট কাঠের বনে, তার জাবনের কী ত্র্যোগ রাত! তার রূপ ছিল, চারি দিক থেকে, মানুষ প্রেতের দল—তাদের লিকলিকে জিব বের করে কী না প্রলোভনই গ্রাকে দেখাতে লাগল! এই সময় তার জীবনের ত্র্যোগ্রের কাল রাত কেটে গ্রেল সভাশকে ভানবেদে। সে নতুন আলো পেলো। সে নিজের জগ্য কিছু চাইলে না—কেবল বললে গ্রামি দেহ মনে অশুচি—ভবে গ্রামি তোমার।

ভার অকুণ্ঠ প্রেমে সভীশের রূণান্তর হলে।, সে ছেড়ে দিল মদ, ভাঙ, গাঁজা। সেও পরের জন্মই নিজকে ছড়ে দিল। সাবিত্রী অন্তরে শুচি, ব্যাভিচারিণা নয় সে। যুগধর্ম্মের আবর্তনে রূপকথার সাবিত্রী, শেসের ঝি সাবিত্রীতে রূপান্তরিও হয়েছে। এই তাঁর প্রশ্ন, তাঁর বিপ্লবী দৃষ্টিভক্ষা ণইখানেই।

এই সাধিতীকে নিয়ে তথ্যকার দিনে আমাদের কী না মাতামাতাই চলতো। দাদাকে গিয়ে বলতাম—দাদা সাধিতীকে কোথায় পেলেন ?—দাদা হাসতেন। কিন্তু মনের কথা আর কওক্ষণ চাপা থাকে, তথন বলতেই হলো—যদি জানেন কুকাথায় সে আছে বলুন, তাকে চাই। দাদা বলতেন খুঁজে দেখো। খুজতুম আমরা সত্যিই—স্থানে, অস্থানে। সাবিতীর আর

দেখা পাওয়া যেতো না। শৈষে হতাশ হয়ে গিয়ে বলতাম,
না দাদা পেলুম না। দাদা হেসে বলতেন গোঁজ পাবে। এতদিনে
মনে হয়, বোধ হয় পেয়েছি। য়েন পেয়েছি—তাকে, দেখতে
পাচ্ছি তার য়ুগধর্মের খাবর্জনে সাবিত্রীব নতুন রূপান্তর।
এখন মনে হয়, এইটেই সভিকার পাওয়া।

ভাগলপুব, মেঙ্গুণ সব মিলিয়ে এই চরিত্রহীন,—থেটা নিজকে তিনি দেখিয়েছেন। বেঙ্গুনে বা ভাগলপুরে তিনি সাবিলী ও কিরণময়ীকে দেখেছিলেন কিনা বলেন নি, হয়তো দেখেছিলেন। এই গই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি যে সব প্রশ্ন কবেছেন—সেগুলি তাঁর নিজেব, বাস্তব চরিত্রের আভাষ তিনি পেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁহাব কোন নিকট আগ্নায়কে তিনি উপেনের ভূমিকায় নামিয়েছেন—একেবাবে আদর্শবাদের প্রতাক করে। সেই আগ্নায়েব প্রতি তাঁব শ্রদ্ধা এতথানি ছিল।

## গ্রীকান্ত

চাব পর্নের বা চার ভাগে বড উপন্যাস। এখানিকে উপন্যাস ঠিক বলা চলে না, এখানি একজন ভবত্বরের জীবন কাহিনী ইংরাজ্ঞাতে যাকে বলে Vagabond। এই Vagabond বা ভবত্বরের "ছি, ছি' জীবনের কথা" এর আগে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ দেখেনি। এটা শিল্পীর জীবনাও বটে, সে কথা পরে বলবো। স্টাকেস সাজিয়ে, টিফিনক্যারিয়রে খাবার নিয়ে ও হোল্ডখলে বিছানা বেঁধে বড় জোর টুরিফ হওয়া যায়, ভবত্বরে হওয়া যায় না।

এই ভবঘুরের জীবনীতে আছে—সত্যিকার জীবন বোধের বিস্ময়। ভবঘুরে কোন ধরা বাঁধা পথে চলে নি, চলতে চলতে যারা তার গতি পথে এসেছে, শিল্পী তাঁদের নিথুঁত ছাপ রেথে গেছেন, তার সাথে—নিজের জীবনের ও তাঁর অনুভূতির।

প্রথম ভাগ---তাঁর ভাগলপুরের বাল্য জীবন। সব চাইতে তাঁর জীবনে যে বিশ্ময় ফুটে উঠেছিল সে ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি।

এই \*ইন্দ্রনাথ কে ? তার পেছনে যে সত্যিকার মানুষটি ছিল সে আজ নেই, শিল্পী তাঁকে হারিয়েছিলেন। সে কোগায় চলে গেল, কেউ তাকে আর দেখে নি। তাঁর প্রথম জীবনে এত বড় ব্যথা বোধ হয় তিনি আর পান নি। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রেখে গেল তাঁর বন্ধুছের মধ্যে তার ভবঘুরে ও উদাসী মন, আর দিয়ে গেল শিল্পীকে অন্ধ্রদাদিদির পরশ। শিল্পী সারণ জীবন ও ছটো ভোলেন নি। ইন্দ্রনাথ ও অন্ধ্রদাদিদির স্মৃতির কাছে তাঁর অভ সাধের রাজলক্ষ্মীও যেন মান হয়ে যায়।

মাছ চুরী ও মসজীদ বাড়ির দাদার কথায় আছে—কিশোর হৃদয়ের আশ্চর্য্য বিস্ময়। 'এই ছুর্দান্ত ইন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন—মানুষের অপরাজেয় মনের আভাদ—আর পেয়ে-ছিলেন এই সত্যের সন্ধান যে মানুষের জীবনে—পথই সত্য—

<sup>\*</sup> শ্রীমহেল মজুমদার—ভাগলপুরের বিখ্যাত স্থরাঞ্জী স্পরেল মজুমদারের ভাই। স্থরেনবাবু বোধ হয় মারা গেছেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিট্রেট ছিলেন, বোধ হয় রায় বাহাতরও ছিলেন, সেটা তাঁর পরিচয় নয়।

জীবনের তার গতিই সত্য। দ্বিতিটা তার কিছু নয়। এই পথের নেশা তাঁহাকে পেয়ে বদে ছল— যেটা ভবঘুরের সত্যিকার কপ, তাই বুঝি শেষ জাবনে তিনি 'পথের দাবা' লিখে পথে চলবাব ঋণ কিছু শোধ দিতে চেয়ে ছলেন। কিন্তু পথের দাবা কেউ মেটাতে পাবে না। তাঁব অনুরক্ত স্ত্রহুং নেতাজী তাঁর পথের দাবাকে বাস্তবে কপ দিয়েছিলেন—তিনিও পথের দাবা মেটাতে পারেন নি, তিনিও পথ বেয়েই চলে গেছেন— থামেন নি কোয়াও। 'এই ইন্দ্রনাথের সাংচর্ঘ্যে তিনি দেখা পান অন্নদাদিদির। অন্নদাদিদি যে তাঁর ক্রদয়ে কতখানি স্থান জ্বাড়ে ছলেন তা' বলা যায় না। তাঁর জ্বাবনে যত্ত নারী এসেছে, কাউকে তিনি অন্নদা দিদির চাইতে বড স্থান দেন নি।

ইন্দ্রনাথ এই অন্ধ্রদাদিদিকে সাহায্য করবার জ্বাই ঐ রক্ম ভীষণ বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে মাছ চুবী করে টাকা দিজো— যদিও তার মনের কোণে লুকানো থাকতো অন্ধ্রদাদিদির স্বামী সাহাজার কাছ থেকে সাপের ওযুধ ও মন্ত্র শেখা। শিল্পী তাঁর সাথে অন্নদাদিদের প্রথম সাক্ষাতের যে বর্ণনা দিচ্ছেন—ভাতে মনে হয় তাঁর অবচেতন মনে ছিল—সেই স্কুল্ব অগীতের এক পর্বত রাজকন্থার কথা, যাঁর কথা কালিদাস আটটী স্বর্গ কুমার সম্ভব লিখেও শেষ করতে পারেন নি।

অন্নদাদিদি এলেন—শিল্পী বলচেন, যেন সন্থ তপস্থা থেকে উঠে আসছেন—গৌরীর মতই তপঃক্লিষ্টা, কৃশা, অথচ জ্বলস্ত হোমশিখা, যার দিকে চাওয়া যায় না—আপন মহিমায় আপনি দৃপ্ত, অথচ অপার করুণা ও স্নেহধারা যাঁর শতছিন্ন গাঁট বাঁধা—
মলিন বসন হতে ঝরে পড়েছে। শিল্পী বলছেন এরকম দেখা
যায় না। সভ্যিই দেখা যায় না।

এক বিরাট বট ও তেঁতুল গাছের ছায়া অন্ধকারে ঢাকা—
জীর্ন পর্নকুটিরে তিনি প্রবেশ করছেন সহাস্মাতা। ইন্দ্রনাথ
বললে—দিদি তুমি ঘরে ঢুকোনা—জংলী দাপ ঘরে ঢুকেছে!

দিদি হেসে বললেন—তাইতো ইন্দ্রনাথ সাপুড়ের ঘরে সাপ 
ঢুকেছে ভাববার কথাই বটে, বলে ঘবে ঢুকে সাপটা ধরে 
পাঁটারায় পুরলেন। বিস্ময়ে ইন্দ্রনাথেব তাক লেগে গেল।

এই পরিবেশে এই মহিমায়িত নারাকে দেখে অনেক আগে-কার বাংলার মঙ্গল সাহিত্যের আর একজনের কথা মনে পডে; সে হচ্ছে কালকেতুর, এই রকম জার্গ পর্ণ কুটিবে দেবী ভগবতীর আবির্ভাব একদিন হয়েছিল। যাব কপ দেখে কালকেতু হকচকিয়ে গেছলো।

ৈ এই অন্নদাদিদি কে ? বড়লোকেব মেয়ে; তাঁব স্বাধা তাঁর বিশ্ববাভগ্নীর অবৈধ প্রেমে পড়ে, ভাকে খুন করে পালায়। বছর দশ পর, ঠিক এই সাপুড়ে বেশেই বাডির ফটকে সাপ খেলাচ্ছিলেন—ভাকে অন্নদা দিদি চিনলেন। সাপুড়ে সাহাজী বললে—তুমি আমার সাথে চলে এসো, আমি ভোমার জন্মই এসেছি।

ু দিদি তার এই সাপুড়ে খুনীর সাথেই গৃহত্যাগ করলেন। লোকে জানলো না যে তিনি স্বামীর সাথে চলে এসেছেন— লোকে প্লানলো অন্য কথা; যেটা নারীর চ্রম তুর্গতি—যে গ্রমণা কুলত্যাগ করেছে এবং সারাজীবন এই মহিমাময়ী নারী এই চরম কলঙ্ক বহন করেছেন এক খুনীর জন্ম।

`এটা নারার অবচেতন মনের কোন দিক ? স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা থাকা সম্ভব নয়, গে তার বিধবা বোনের প্রতি অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত ওপরে তাকে খুনও করেছে। অল্লদা দিদি নিজের মুখেই বলছেন, বাপের বাডিওে স্বামা নিন্দায় ও তাহাব সেই এমানুষিক কাজের জন্য সেখানকার আবহাওয়া এমন বিষাক্ত হয়েছিল, যে সেখানে থাকা আমার পক্ষেকোন বকমেই সম্ভব ছিল না, পরে ও যখন আমাকে এসে ডাকলো আমি চলে এলুম কিন্তু ও আমাকে ভালবাসেনি। ভালবাসা যে ছিল না একথাই বা বলি কি করে গ সাহাজা সাপের কামড়ে মবে গেছে — দিদি হার মুহদেহটা কোলে কবে বসে থাছেন, সাহাজীর মৃত নালাভ ঠোঁটে চুমো দিয়ে কাদছেন—পবে সাহাজীর কবরের উপর পড়ে তাঁর কী বৃকফাটা কালা!

তাদের অফুরন্ত প্রেমার কথাই বলেছেন এবং এতে এই কথাই বোঝা যায় শিল্পা এতদিন যে সব নারীচরিত্র এঁকেছেন তার। নারীর বিভিন্ন মনের অবস্থা, সেগুলো নারীর সত্যকার রূপ নয়, নারীর সত্যকার আসল রূপ হচ্ছে, নারীব একনিষ্ঠ প্রেম, একবার সে যাকে ভালবাসে, তাকে কখনও ভোলেনা ও ভার জন্ম জীবনে দে সব রকম তৃঃখ বরণই করতে পারে। এই বাস্তব সভ্যের অস্তরালে ছিল তাঁর অবচেতন মনে—এই রকম এক সাপুড়ে স্বামীকে পাবার জন্ম এক স্থল্দরী কিশোরীর ওপস্থা—যাকে আমর। বলি ত্যাগ ও তৃঃখ বরণ। নারীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রন্ধা তাঁর ছিল—তিনি নিজেই বলেছেন, মেয়েদের সম্বন্ধে নিন্দা বিশাস না করে ঠকাও ভাল, তবুও তাদের চরিত্রে দোষাবোপ বিশাস করং নেই। নারীর প্রাত এই অকুণ্ঠ শ্রন্ধাবোধ হতেই তিনি দিয়ে গেছেন—অন্নদাদিদি, অভ্যা ও রাজলক্ষ্মা। সব কটি চরিত্রই নারীর স্বামী প্রেমের ও নারী স্বামীর জন্ম ঘর ছেডে এসেছে—সর্বন্ধ ত্যাগ করেছে ও অশেষ হংখ বরণ করেছে। অথচ তাদের প্রত্যেকের স্বামীই মাতাল, খুনা বা অকর্ম্মণ্য ভবঘুরে—ত্নিয়ার যাদের এক কানা আধলাও দাম নেই।

এই তিন নারীর মুখ দিয়েই, সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। অন্নদা দিদি বলছেন—উনি সাহাজী যখন মোছলমান, তখন আমি ও মোছলমান ভাই। এই কথায় ইন্দ্রনাথ থুব আঘাত পেলো—সে তার অন্নদাদিদিকে কখনও মোছলমান বা অশ্ব ধর্মের একথা ভাবতে পারে না। ভোরের বেলা নতুন উঠা লালটকটকে স্থগ্যের মত, যার কপালে সিন্দুরের ফোটা, তার অন্তরের বহি শিখার মতই তার শুভ্র লালাটে সব সময় দপদপ করে জ্লাতো সে কখনও অন্য ধর্মের হতে পারে না! কিন্তু উপায় কী ? সব কথাতো ইন্দ্রকে খুলে

বলা যায় না—ইন্দ্র তাহলে বাগ করে, কেঁদে কেটে হয়তো সাহাজীকে মেরেও ফেলতে পারে, হয়তো বা মনের তঃবে ইন্দ্র মরেও যেতে পারে। গ্রন্ধা দিদির সব কথা সেইজ্বল্য তাদের বলা হলো না, সাহাজা বেঁচে থাকতে। ইন্দ্রের তার দিদির প্রতি ভালবাসা যে কত গভার তার পরিচয় পাই আমরা যে দিন সাহাজী জানতে পেলে যে দিদি তার বাবদার গুপুক্রা করে দিয়েছেন —যে সাপ হরার মন্ত্র ত্রন্ধ সব ফাঁকী, কৌশলই সত্য। আব যাব কোলা ও সাহাজী রেগে—গ্রন্ধা দিকে লান্তি দিয়ে মাবলে—দিদির মাথায় রক্তগঙ্গা বায় গেল, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গনে—ও চৈত্য হলো অনেক দেরাতে। সময়েব এই ব্যবধান চুক্র মধ্যে—ইন্দ্র সাহাজীকে আক্রমণ করে তার বুকে বসে তাকে শেষ করে এনেতে, এমন সময় দিদির জ্ঞান হয়ে—ভাকে ছাডিথে দিয়ে সাহাজীর প্রাণ্

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হয় ? সাপুড়ে, গেঁজেল, যার ভাত জোটনা, মাখা গোঁজবার যার জায়গা নেই, তাব উপর রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূত হয়ে যে তার স্থাকে মেয়ে শেষ করে দিচ্ছে—তার জন্ম নারীর এত দরদ কেন ? এবং এ দরদ কোথা হতে আদে ?

বলা অত্যন্ত কঠিন, এ মনের বিশ্লেষণ করতে গেলে বলভে হয়—নারীর আজন্ম সংস্কার। কিন্তু সংস্কার বলেই উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না, এতে নারী-মনের ইচ্ছাকুত সক্রিয় অংশই বেশী, এটা তার প্রেমের সন্ত্যিকার রূপ ! সংস্কার কেবল অন্ধ বিশাস।

সেইজ্বন্থ এই ভবঘুরের জাবনে যে কটি নারী বা পুরুষ জুটেছিল তার অনিশ্চিত ঘাত্রা পথে, তার সব কটিই ভবঘুরে ও অনিদ্দিষ্ট পপের যাত্রী! একমাত্র এই কথা বলেই বোঝান যায়, যে কথা শিল্পী নিজেই বলেছেন খামাদের মন অমরা কত-টুকু বুঝি বা জ্বানি যে অন্তোর মন আমরা যাচাই করতে যাই ?

শ্রীকান্তের জীবনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হলো—অল্পনাদিদির অজানা পথে যাত্রা—মাত্র পাঁচ আনা পয়সা সম্বল করে। তাঁর শেষ সম্বল তুটী মাকড়ি বেচে তাঁর স্বামী সাহাজীর তাড়ি, গাঁজা, মদ ও ভাঙের দেনা মিটিয়ে শ্রীকান্তের দেওয়া পাঁচটী টাকা কেরৎ দিয়ে, চিঠিতে তাদের আশীর্বাদ করে তিনি চলে গেলেন, কোথায় কেউ জানে না।

এই ঘটনায় ইন্দ্র ও শ্রীকান্তর মনে এত গভারভাবে নাড়া দিয়েছিল— খার তাদের হু'জনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতো না, শ্রীকান্তও অসাড নিজ্জাবৈর মতই পড়ে থাকতো, আর ভাবতো অন্নদাদিদির কথা। এই আঘাতে তার অবচেতন মনে আবার জেগে উঠলো, তাঁর সনাতন ভবঘুরে বৃত্তি, যেটা এতদিন পুরী হতে ফেরবার পর, আর মাথা নাডা দিয়ে উঠতে পারেনি।

তিনি চল্লেন এবার তাঁর বন্ধু কোন এক কুমার সাহেবের নাচ ও মদের আভ্ডায় শিকারের নিমন্ত্রণে। ভবত্বরে জীবনের কিশোরের শেষে যৌবনের আগমন—এই ভাবেই ফুটে উঠলো— ঠিক নতুন বসস্তের আগমনের মতই, ফুল ফোটার দেরী থাছে— কিন্তু ঝরা পাতার আবর্জ্জনায় তাঁর প্রথম জীবনের চারিদিকে ছেয়ে আছে।

দিতীয় ভাগে শ্রীকাস্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুমার সাহেবের আড্ডা বা তাঁবুতে, মোসাহেব বেষ্টিও হয়ে অজ্জ স্থার স্রোর স্রোতে—তার মধ্যে আমরা প্রথম দেখতে পেলুম পিয়ারী বাইজী, অমার্জ্জিত ভাষায় যার একমাত্র উপমা হয়—ঠিক যেন গোবরের পাঁকে পদ্ম ফুল ফুটেছে।

গান বাজনার আসর চলছে, রসজ্ঞ সমাজদার কেউ নেই, দিন হাজার টাকা সেলামী দিয়ে ফুল্মরী বাইজী পিয়ারী মুজরা কবতে এসেছে, পনের দিনেব কডারে,—কিন্তু গান কে শোনে ? আর বুঝেই বা কে?

শ্রীকান্তকে সমাজদার শ্রোতা পেয়ে বাইজ্বী তাকেই কেন্দ্র করে, তার যত শিল্পী কুশলতাব পরিচয় দিচ্ছেন-ত্রপুর রাতে আসর ভাঙলো,—সকলে নেশায় এতেতন—জ্বেগে আছে ত'টা প্রাণী, বাইজ্বা থার শ্রীকান্ত, আর চারিদিকে জ্বমাট স্থরের ঝঙ্কার। রাত্রে বাইজ্বী বাসায় ফেরবার বেলায়, বারান্দায় শ্রীকান্তকে একলা পেয়ে ভর্মনা করে বললে—কালই আপনি চলে যাবেন, লজ্জ্বা করে না আপনার বড়লোকের মোসায়েবী' করতে—শ্রীকান্ত অবাক হয়ে গেলেন—কে এই নারী যে মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারে, অথচ তাকে ত চিনতে পারছি না! চিনতে তিনি পারলেন না। প্রদিন বাইজ্বীর খাস খানসামা

রতন এসে তাঁকে বাইজীর সেলাম জানিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর পরিচয় পেলেন—যার ছবি আমরা দেখেছি দেবদাসের পাঠশালায় ম্যালেরিয়ায় মরমর, পেট জ্বোডা পিলে, একটা মেয়ে—যে কোন একদিন পাকা বৈচি ফলের মালা তাঁকে পরিরে দিয়েছিল, তিনি অবিশ্যি দে পাকা বৈঁটি ফলের মালা তথনি থেয়ে ফেলেন—পরে এই টিরটিরে মেয়েটি রোজ রোজ পাকা বৈঁচির মালা না দিলে —পড়া না বলার অজ্হাতে বেশ প্রহার দিতেন, এই স্থবাদে তিনি ছিলেন পাঠশালার সদ্দার পড়ো. অতএব ভার ছাত্র ছাত্রীদের দৈহিক ও নৈতিক চরিত্রের উপর সজাগ দৃষ্টির পরিচয় যখন তখন দেওয়া দরকার। সেই পেট জ্বোডা পিলে মেয়েটি ও তার বোনের গ্রামেরই এক সমূদ্ধ গৃংস্থের কুলীন পাচক ব্রাক্ষণের সাথে, মেয়ে ছটার খুড়োই বোধ হয়, হাত পা' ধরে পঁচাত্তর টাকায় রফা করে, ছটা বোনকে পাত্রস্থ ক'রে নিজেদের কুল, শীল, মান বাঁচান। তারপর শুনে-ছিলেন—এই গ্র'টা মেয়ে মরে গেছে। এই ছোট বোন যার নাম রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে শ্রীকান্তের মনে—এক তাকে প্রহার করা ও শাসন করা ছাড়া অন্য কোন ভাব কোনদিন মনে হয় নি। পিয়ানী বাইজী ডেকে নিয়ে যখন সব কথা শ্রীকান্তকে বলে বললো, তুমি আমাকে চিনতে পারনি কিন্তু যেদিন আমি ভোমার গলায় পাকা বৈঁচির মালা দিয়েছি দেইদিন থেকেই আমি তোমাকে বর বলে জেনেছি। ঐকান্ত সত্যের এই ভয়াবহ প্রকাশ দেখে বিম্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সর্বনাশ!

এ বলে কী ? এই ভাবেই ভববুরের জীবনে বিতীয় নারীর আগমন হলো, অঘাচিতে ও অজানাতে। কিন্তু খার মন তথন অরণাদিদির স্থৃতিতেই ভরপূর। অহ্য নারীর চিন্তা তাঁর মনে স্থান পাবে বেন ?

ছু'নিন পরে কুম র সাহেবের মজলীসে রাজরাজড়ার অলস আড্ডায় যা হয়, ভূ'তর গল্ল আরম্ভ হলো—শেষে গড়ালো গিয়ে বাসাতে, কাছে যে মংশাশান আছে সেখানে অমাবস্থার গভীর বা ত কে একলা যেতে পারে ?

শ্রীকান্ত বনলে আমি যাবো — গবে সঙ্গে বন্দুক থাকবে।

যখন শ্রীকান্ত বাজা রেখে শাশানে যাবাব জন্ত ঠিক কবে

ফেলেছে— এখবার ভার ডাক পডলো রভনের মারফত পিয়ারী

বাইজিয় কাছে। পিয়ারা যখন দেখলে গার অনুবাদ উপরোধ
কোন ফল হলো না—তথন সে কেঁদে ফেললে এই বলে যে,
আমাকে আর ছঃখ বিও না; অবিশ্রি তার চোথের জলের

বাজে খরচই হলা। ভবযুরে শ্রীকান্ত ছুপুর রাতে শাশানে
গেল, তবুও পিয়ারার মন মানে না, একনাসের মাহিয়ানা অগ্রীম

বক্শিস দিয়ে সে তার ছ'জন ছারোয়ান, ভার খাস চাকর রতন
ও গ্রামের চৌকিদারকে শাশানে পাঠালে, শ্রীকান্তকে আনবার

জন্ত।

ছ'দিন পর পিয়ারী বাইজা তার মুক্তরা সেরে, পাটনা ফের-বার পথে শেষ রাতে ভোরের আগে শ্রীকান্তকে একলা আবার শ্মশানে দেখতে পেয়ে কাঁদাকাটি অমুনয় বিনয় করে তাকে

সক্ষেষ্ট নিতে চাইলে. যেতার রূপ দেওয়া যায় একমাত্র ইংরেজী শব্দে, পিয়ারী বইঞ্চী শ্রীকান্তের সাথে Elope করতে চাইলে। শ্রীকান্ত রাজী হলো না, তার চোথের জল ও হাত পা' ধরা অমুরোধে পিয়ারী বাইজীর বাডি পাটনা য়েতে স্বীকার করলে। ভারপর দিন এক স্কত্ত চলে গেল. পাটনা না গিয়ে পাটনার কাছাকাছি ক্রোশ দশদুর নেমে পড্লো ও এক ভবন্থরে সাধুব দলে ভিডে পড়লে। 'গ্রন শ্রীকা স্তর রূপান্তর হলো--গলায় হাতে রুদ্রাংক্তব মানা, হাতে গেতলের তাগ্ পরনে গেক্ষা, সে ভিকাও কবে, চা ও সিদ্ধি খায়। এই ভ্রামামান সাধুব ঘোড়া, উট, ছাগল ও তাঁবু িল। বেদে শ্রীকান্ত এই বেদের দলেই ভিড়ে পড়লো। সাধু হয়ে ঘুরতে ঘুংতে শ্রীকান্ত এনে পডলো আর'য়, তখন সেখানে বসভ মধানাবী আক'বে দেখা দিয়েছে। এক বাঙানীৰ ব'ডিতে বসন্ত হয়ে তার ্রছলেটি।মারা গেছে, বাডির সব ঐষস্থপে আক্রান্ত, শ্রীকান্ত ্লাগে গোল তাদের স্কুশ্রেষায়। ম**ানারার জন্য** সো। ঠিক্মত হচ্ছিল না, সাধু তাই সেখান থেকে তাঁবু গে টালেন। শ্রীকান্ত রয়ে গেল। তর হলে। বসন্ত। টেশনের ধাবে এক টিনের ছাপরায় একান্ত আশ্রয় নিলে। পিয়ারী খবর পেয়ে পাটনা থেকে এসে অচে হন শ্রীকান্তর চিকিংসা ও শুশ্রাধা করে বাঁচিয়ে তলে সঙ্গে করে পাটনায় নিয়ে গেল। সেখানেও এই নারীর প্রেম নিবেদন চললো—এই ভব গুরের উপর এবং তার প্রামের ব্রাস্তব আকার নিলে তার অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতার মধ্যে দিয়ে –যাব

পেছনে কেবল এই কথাই মাথা খুঁড়ে মরছে, ভোমার গলায় আনি ম লা দিয়েছি, তুনি ছাড়া আমার কে আছে? তুনি আমার; যেন ঠিক আদালত স্বত্তের মানলায় কোননিন শ্রীকান্তের উপর রাজলক্ষীর স্বত্ত সাব্যন্থ হয়েছে, সেটা আর কিছুতেই ওলটান যায় না। কিন্তু শ্রীকান্তের এই গায়ে পড়াপ্রেম ভাল লাগলো না, অথচ তার অব চতন ও চেতনাময় অকুভূতি এই নার'র একনিষ্ঠ প্রেম নিবেদন দেখে বিস্মায় হত মক হয়ে গেল। পে শুরু ভাবতে লাগলো এবার পালাই তালা হলে আমি বাঁনা পড়ে যাবো—এই ন বার কাছে আমার গতিয়া হয়ে যাবে। তিনি এক সুস্থাহ ইই ব্যা চলে গেলেন, নিজের রোজগারের জন্ম, রাজলক্ষীর কে ন অনুরাধ উপরোধ শুনলেননা। এই মন নিয়েই তিনি বর্ম্মা গেলেন।

জাগতে দেশলেন নন্দমিন্তা, ত্রার, অভ্যাতি বোহিনী।
তাগাগা সন্ত্রে বাডের বর্ণনা তিনি যা করেছেন —নেটা অনবত্ত সাহিত্যের নিক নিয়েতো ব টই, আর তঁর ভাগারের মনের নিক দিয়েও কেবল অনবত্ত নয়, গুলনাহান। বিশাল পর্বতের মত টেউগুলি আসছে, তাদের সফেন শুল মাধায় হিমালয়ের তুষার ধবল শৃঙ্গের মতই জলছে হ'রে মাণিক, যাকে আমরা বলি ফসফরাস আর একমিনিট, তার পরেই সব শেষ কিন্তু এই শেষের সময়ও মৃত্যুর এই করাল ভয়ক্ষর রূপ দেখে তিনি বিশ্বয়ের অবিভূত হচ্ছেন। এইখানেই তাঁর সত্যিকার শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দমিন্ত্রী, মিন্ত্রীমানুষ, লোহাপিটে খায়, কি আর করবে বেচালা, জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে জুটে গেল টগর। উপায় কি আর ? 'বিশ বছর ভারা স্বামা স্রার মত ঘর করছে, টগর কি ভোল্প মেয়ে যে জাত দেবে ? বলুক তো, কোননিন ওকে শেলেল চুকতে দিয়েছি কি না! সেটি হচ্ছে না, ওকে জাত নেবো ?' এটা উপভোগ করবার মত, কিন্তু টগরের কণাশুনে গানভরা হাসির সঙ্গে চোথের কোণ জলে ছাপিয়ে পডে। টগর আনাদর দেশের পঁচাত্তর জন নানীর প্রতীক। তারা সকলেই টগরের মুখ দিয়ে কথা বলছে, জা'হভেদের বিকৃত আদেশ সম্বন্ধে, ভাছাড়া টগর মুখরা, ঝগড়ার সময় কেবল ভার মুখ চলে না, সমান হাতও চলে। এই শ্রেণীর নারা সম্বন্ধে শিল্পা বেশা কথা বলেন নি—তিনি জানতেন এরা কুশিক্ষাও কুপরিবেশের ফল, এদের নিয়ে অন্যত্র রাবলে এরা শোধরাতে পারে। এই শ্রেণীর নারী সম্বন্ধে দানার মুখে যে গল্প শুনোছ—সেটা তারও অন্যের কাছে শোনা কথা বলে মনে হয়।

আবার কোন তুই বন্ধুর গল্প আসছে—তারা গেছেন পান ভোজন করতে। একটি মেয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বাইরে চলে গেল আসছি বলে। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা দেখেন ঘরে বিছানায় কে একজন শুয়ে আছে চাদর ঢাকা। চাদর তুলতেই দেখা গেল—একটি লোকের গলাকাটা, বিছানা রক্তে ভেসে ঘাচেছ, দোরে বাহির হতে শেকল বন্ধ। এখন উপায় হু

দেই বন্ধু তুটি জানালার গরাদ ত্র'হাতে বেঁকিয়ে বিছানার

চাদর গরাদে বেঁধে দোভালার জানালা গলিয়ে নেমে প্রাণ বাঁচান! টগরের মধ্যে নারীর এই বিকৃত রূপকে শিল্পা রূপান্তরি ত করেছেন। ভারপর টগবের স্বপক্ষেও যুক্তির অবতারণা করেছেন—দেখানে মনের মিল নেই, দেখানে বাহুবলের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় কি ? এদব শ্রেণীর মেয়েরা তাদের সহজাত বৃদ্ধি দিয়ে সেইটেই বোঝে।

## অভয়া

রোহিনী এখানে বাহন, অভয়াকে নিয়ে যাচ্ছে বেশুনে তার স্বামী.ক খুঁজতে। প্লেগের ভয়ে কোয়'বান টাইনেব জন্ম সব ডেক যাত্রীদের ভেড়ার পালের মত বালিব চডার উপর নামিয়ে রাখা হলো দশ দিন। রোহিনীর অমৃথ অভয়া তার সহস্ক ও পবিমার্জ্জিত আগাব বাবহাবে এই নতুন ও বিরুদ্ধ পরিবেশকেও ঘরের মত করে তুললে। যথন শ্রীকাত্র জাহাজের ডাক্তারের কেবিনে থাকবাব আহ্বান উপেশা করে অভয়ার তাকে চলে গেল, ডাক্তার তথন হাদলে—রেশুণে ওরকম অনেক দেখবেন— অর্থাৎ দেশ থেকে পালিয়ে ওরকম জনেকেই সেখানে যায়।

এই তিনটি ভবঘুরে রেঙ্গুনে পৌছল। পৌছেই উঁরা দেখলেন বন্মীদের কি একটা উৎসব। সেখানকার স্ত্রী স্বাধীনতার পরিচয় পেলেন হাতে হাতে, যখন তারা দেখলেন তিন চারটা বর্দ্মি মেয়ে গাড়োধানের সাথে ভাড়া নিথে বচসা হওয়ায়—সামনের আকের দোকানহতে আক নিয়ে গাড়োয়ানকে কি এলোপাথাড়ি মারছে! এই দৃশ্যের মূল্য মনের উপর আনকখানি কাল করেছিল—তিন জনেরই, বিশেষতঃ অভয়ার। মনে রাখতে হবে, সে এসেছে তার নিক্তিষ্ট সানী খুঁজতে, ষে স্বামী তার কে'ন থেঁজ করে নাই অ'জ সাত আট বছর, চিঠির জবাবও দেয় না।

শ্রীকা ন্তর বিভাগ ভাগ অভয়াব কথাতেই ভরা. আর মাঝে মাঝে রাজলক্ষার কাজে চিঠি লিনে মনও মতের যাচাই চলেতে এই ভ্রাম্যানের। যক, শ্রীকান্ত শে এসে উঠলেন "দাদ;ঠাকুরের হোটেলে।" গোটেলটার আন্তক্তাতিক খ্যাতি আছে অর্থাৎ ভারতের যত জাতি – তারা নির্বিচারে এখানে পাত পাডেন্ তবে বামনের স্থান সকলের উপরে, কারণ দে বর্ণের গুরু। হোটেলের মালিক উদাব অমাথিক – তিনি ব্যবসা বোঝেন, তাঁর ভাবী চাকুরার উমেদারদের বলেন, যতদিন চাকুরী না পান আপনি থাকেন, খানদান, প্রসা দিতে হবে না, চাকুরী হলে সব মিটিয়ে দেবেন। অবিশ্যি শ্রীকান্ত তিন চার মাস চাকুরী পায়নি, থোঁজাথুঁজি চলছে, তথন দেখা গেল তরকারীর সংখ্যা কমে আসছে, পরে তাদের পরিমাণের স্বল্লভা তারাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, আমরাই নোটাশ দিচ্ছি বুঝলে, আর এইভাবে বেশীদিন চলবে না! 🚉 লান্তকে এইভাবে নোটীশ দেওয়া হলো, তবে তিনি শেষ বোঝবার আগেই চাকুরা জুটে গেল। বইখানি আদর্শ জ্ঞাবন্ত ছন্নছাড়া ভবদুরের জীবন সব দিক দিয়ে।

যে অভ্যার কথা বলতে অভ্যকণা এসে গেল—এটাতে অভ্যার পরিবেশ ভাল বোঝা যাবে। ওদিকে অভ্যা ও রোহিনী ছোট একটা বাসভাড়া নিয়ে—ভার রোহিনী দার সাহায্যে তাব হারাণ স্থামার খোঁজাপুজি করছে। শ্রীকাস্ত অবশ্য সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিহেছে। বিদেশে অজানা জায়গা, বললেং গো আর নিকন্তি লোবের খোঁজ পাওয়া যায় না। এইটুকু জানাছিল অভ্যার স্বামা বন্ধায় রেনে কাজ করভো! এইটুকু মাত্র সপল নিয়ে এই নাবা ভার স্থামীর উদ্দেশে অজানার পথে পা' বাড়িছেছে, কেবল এইটুকু জানবার জন্ত, সে বেঁচে আছে কিনা গ

বেঁচে থেকে ধণি অভয়াকে আর সে না নেয়, তার সাথে আর ঘবকরা না করে, তাতেও অভয়ার ত্থে নেই, সে ভাল আছে, বেঁচে আছে এই টুকুই ভারনকে ঘণেষ্ট, সে আর কিছু চায় না।

নারীর এই একনিষ্ঠ প্রেম আদে কোপা হতে ? আর এই প্রেমই বা ভাদের হয় কাদের জন্য—যারা মাতাল, বদমায়েস ও নারীর মর্য্যাদা কোনদিন দেয়নি! এ সমস্তার সমাধান এ পর্যান্ত হয় নি, শিল্পীত কংতে পারেন নি।

অভয়া চরিত্রের পরিকল্পনা দাদার মনে কি ভাবে এসেছিল

তার নিজের মুখে যা শুনেছি সেটা এই বকমের। ঐ রকমই মিস্ত্রা শ্রেণীর একজনের স্ত্রী ছিল অভয়ার মতই –সেই রকম স্থানরী ও মার্জ্জিভরুচি। লোকটি ছিল মাতাল, অন্য রমণীতে আসক্ত ও স্ত্রীকে ধরে মারত। এই রকম মেয়ের চাহিদা অ'ছে, জুটে গেল তার এবজন পূজারী, সে তাকে ভালবাসতো ও এই ত্বশ্চরিত্র ও অভ্যাচারী স্বামীব হাত থেকে সব সময়ই বাঁচাবার চেষ্টা করতো ও তাব স্বামী যখন মদখাবার টাকার জন্ম তার স্ত্রীকে মাবধর করতো. এই লোকটি তার বন্ধুকে টাকা দিয়ে মারথেকে বাঁচাতো। সেই মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে নিষ্ঠুব মারের ক্ষত চিহ্ন, শতগ্রন্থি ছিন্ন মলিন বসন, এই ছিল ভার আজীবন রূপ সজ্জার প্রসাধন ও হাতে ত্র'গাছি শাখা, কপালে সিত্রের রক্ত তিলক: তার স্বামীর এত অত্যাচার উৎপীড়-েও. তাব বন্ধর শত অনুনয়, বিনয়, মান, অভিমান চোখের জল কিছুতেই সে ঐ স্বামী ছেডে তার সাথে স্বামী স্ত্রীর মূহ বস্পাসের জুল রাজী হয় নি। তাদেব ত্র'জনের মধ্যে সত্যিকার ভালবাস। ছিল, ছুঃখের নিক্ষে তাদের ভালবাসা পর্য তু'ঙ্গনের মনেই হযেছিল, সেটা তারা থাটি সোনা বলেই জানভো। কারণ পুরুষেব পক্ষে ভাগে ছিল, তুঃখ বরণ ছিল শুধু টাকা গহনা নিয়ে প্রানুক করবার মতলব ছিল না। এইভাবে তারা অনেকদিন চু'জনে ছু'জনের মুধ চেয়ে ছিল, শেষে অনিয়ম, অত্যাচাবে ঐ স্বামী মহাশয়ের ক্যানসার বা গ্রাংগীরেনের মতই একটা কিছু হয়। দাদাকে বলভে শুনেছি, রুগীর ঘরে মাতুষ ঢুকতে পারে না, তুর্গন্ধে সর্বাক্ত

খনে পড়ছে তার নিদারূপ ক্ষততে, কিন্তু ঐ নারী কী নিষ্ঠার সাথে তার সেবাশুশ্রমা করলে তাকে, পরে সে মরে গেলে, এলো তার প্রণয়ীর কাছে, যে এ গুদিন তারই আশাপুর চেয়ে বসেছিল।

অভয়াও ঠিক এই ছাঁচে ঢালা। তার একমাত্র ইচ্ছা তার স্বামীকে একবার দেখা, সে কেমন আছে, বেঁচে মাছে কি না 🕈 যদি ভার স্বামী, যেটা খবই সম্বৰ, অন্ত প্রী নিয়ে ঘর কবছে দেখে, তথন সে কি করবে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, আমিও ভার কাছেই থাকবো—ভাদের সেবা করবো, কোন হিংসা করবো না, ভার ছেলেপলে মান্ত্র্য করবো। 🗸 নারীর এই মনোভাব, 'শেষ প্রশ্নে' কমল যেটাকে বিদ্ধাপ করেছে, ক্রন্ঠরোগী স্বামীকে পিঠে করে ভার রুপদী গনিকাব বাভি নিয়ে যাও যার সাপে। গল্পা মিথ্যে এইজন্ম যে স্ত্রী না হয় পতি দেবতার সন্তোষের জন্য হাকে পিঠে করে ঐ রকম অস্তান নিয়ে যেতে পারে,কিন্তু যে শবিন্তার বাডিতে এই কুন্ঠরোগী যাচ্ছে ভাকে তিনি ঘবে চুক্তে দেবেন কেন ? গল্লের গোঁজামিল ঐথানে—ঘাহোক তবে এই সব নারীর শত বিকল্প অবস্থার মধ্যে স্বামী দেবতাকে আকডাইয়া থাকার চেষ্টার অন্তরালে এই মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। আমি কিও এই সব নারীর মনোভাবের মধ্যে দেখতে পাই—সভীত যুগের একটি স্পন্ট ছবি, কবি কালিদাসের একখানা নাটকের, যেটা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আমাদের नात्री रुपरा वस्त्रमूल रायहिलहे वलाता, भीठा मार्दि । দময়স্তার গল্পের ভেতর দিয়ে আজও• তার অবচেতন মনে সেটা আছে। সন্চিট্ট আছে।

গল্পতি এই, এখন যেমন অস্ত্রেক্তাতিক সম্বন্ধ চালু হয়েছে দেশে দেশে দৃত বিনিময় বানিজ্য ও মিল শক্তিকে যুদ্ধ সাহায্য, টাকা ধার দেওয়া এই সব, তখনকাব দিনে এক ভাবতবর্ষই ছিল সভ্য, আর সব জাতি এক মিশব ও চীন ছাড়া, ছিল অসভ্য পরে মবিশ্যি গ্রীসও বোমানরা আসে।

আমাদের গ্র যে সময়ের তথন মিশব ছিল হছতে। খুব সভ্যা, যাক্ যাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মান্ববের মন —অগুজাভির সাথে আদান প্রদান স্মাংদির করতে চায়। কী আর করে, তাঁরা আকাশে উড়তে লাগলেন, প্রেনে বা এটমিক শলির মঙ ঐ রকমই কোন শক্তি দিয়ে চালিত যান্ত্রিক যা ন আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ছিল না বলে, তবে আন্তর্গাহিক (Interplanatory) সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। এইবক্ম কোন বা যুদ্ধ শতিয়ানে স্থাপির হলো। এইবক্ম কোন বা যুদ্ধ শতিয়ানে স্থাপির হলো। এইবক্ম কোন বা যুদ্ধ শতিয়ানে স্থাপির হলো। এইবক্ম কোন বা যুদ্ধ শতিয়ানে সাহায্য মর্ত্তের রাজা বিক্রম দেবের কাছে। তথনকার দিনে যুদ্ধ আবিশ্য দেব দানবেই তো, এগনও তাল হয়; যার নাম বর্ত্তমানে আমবা দিয়েছি Priend and Enemy মিত্র ও শক্তা। যুদ্ধের সাথে মেয়েচুরীও হতো, এগনও হয়, দানবরা স্বর্গ অধিবার করে সেথানকার সের। স্থন্দরী উরবশাকে চুরী করে নিয়ে গেছে। রাজা বিক্রমনেব তাদের যুদ্ধে হারিয়ে উরসশীকে উদ্ধার করলেন, তাকে নিয়ে এল্লেন তার প্রেন রথেই, তবে সেটা ছিল ত্রজনের বসবার

মত ( Two seater ' মেঘলোকের সরা পথ তুজন তুজনের গা ঘে'সেই তাঁরা বসেছিলেন। উর্বেণীর শিক্ষা সংস্কৃতি থব উচ্চাঙ্গের ছিল, তিনি সার্পের অতেতন হয়েই ছিলেন রাজার দেহ আশ্রয় করে। উর্বেশী কিন্ত র'জার এই প্রশটক ভোলেন নি। রাজ্য জয়ের পথে যা হয়ে থাকে.—বিজয় উৎসব পান ভোজন, নাচগানের নজালিস, যেখানে রাজা বৈক্মদেব প্রধান মতিথি বা chief guest. উর্বিশা মন্মরা হয়েছেন, বারে বাবে আড়াড়োখে কবন রাজা বিক্রমদেবকেই পেখছেন – বাদ আর যায় কোথা ২ - তাল নাডের ভাল কেটে .গল, ভর হম্নী ছিলেন এই জলসার প্রবিচালক, নাচের তালকাটা এম্বড অপরাধ তিনি সইলেন না। দিলেন শাপ, পৃথিবাতে নির্বাসন। স্বর্গে ভালবাদা, প্রেম বলে কিছু নেই, পুন্দরা স্থান্দরী স্ব তাঁদের জাতায় সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে ( nationalisation) ব্যক্তিগ সম্প্রিম হ, ব্যক্তিগ গ্রার কণা কেউ সেখানে ভাবতেও পারে না, একেবারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মপরাধ offence against state. উপাশীর কান্না কাটিতে কা ফল হলো না: Disciplinary action নিডেই হবে, 'টকাণার এক বৎসর নির্বাসনেব হুকুম হলো পৃথিবীতে, যার মানে হয় রাজা বিক্রম তাঁকে স্বর্গ থেকে Elope করলেন।

ম'র্ত্ত এসে চললো রাজা ও উব্ধনীর প্রোন—যার বর্ণনা 
ক্ষকালিদাস নিথুত ভাবে দিয়েছেন, প্রেমের যত রক্ম অভিব্যাক্ত
ও উপচাব থাকতে পারে। আসল গল্পে এখনও আমরা আসিনি:

<sup>\*</sup>कवि कानिमारमत रिक्तिभारूनी नःहेक।

উপরেরটকু নিছক কামনা বাসনার উন্ম'দনা। ওদিকে বিক্রম দেবের ষে রাণী তিনি সব জানছেন, সব বুঝছেন সব দেখছেন। তিনি স্বামী পরি হাক্তা হয়ে নীরবে চোপেব জল ফেলছেন। কিন্তু তাঁর এই ছঃদহ ছঃখেই তাঁব মধ্যে নাবীব লাঞ্চিত মধ্যানা জেগে উঠলো- তিনি 'প্রিয় প্রসাধন ত্রত' আরম্ভ কবলেন যার মানে এই—আমি যাকে ভালবাদি, যিনি অ'মাব স্বামী, তিনি যতই অন্য রমণীতে আসক্ত হোন না কেন, আমি ভাতে ক্ষোভ করবো না, ঈর্ষা কববো না, ম নও কোন গ্লানি আনবো না, আমি যেন তাঁকে ভালবাসতে পারি। একবৎসর তিনি এই ত্রত পালন করলেন: তারপ্র নিজকে সংযত করে---দেহে, মনে ও কথায়, তিনি ব্রন্ত উৎযাপনের দিন, রাজ'কে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। রাজা এলে তাঁর পা ধুইয়ে, তাঁর গলায় মালা, কপালে চন্দন দিয়ে তাঁর অর্চনা করে বললেন.—ভোমার কাচে আমি এই বর চাইছি যেন তোমার কোন কাজে আমাব কোন ক্ষোভ না হয়, আমি ষেন তোমাব দেওয়া সব চঃখ অবিচলিত হয়ে সইতে পারি। উর্বেশীরও চোথ খললো—এদিকে তখন

মেয়াদ ফুরিয়েছে, তাঁকে স্বর্গে ফিরতে হবে। অবিশ্যি উর্বেশীর বিরহে কবি কালিদাস প্রিয় বিরহে রাজার যে ছবি এখানে দিয়েছেন, তাকে করে মেঘদূতও হার মেনে যায়। কী করুণ বিলাপ তাঁর। চাঁদের আলো দেখে উর্বেশীর শাড়ির আঁচল ভেবে উর্বেশী। উর্বেশী। বলে ছুটেছেন তাকে ধরতে, ফুল দেখে প্রিয়ার মুখ মনে করে মূর্জ্ছ। যাচ্ছেন;

কিন্তু রাণী রাজার এই উন্মাদনার সময় তাঁর কাছ থেকে তাঁকে সংস্থান দিচ্ছেন! রাণীর পতি প্রেমই শেষে জয়ী হলো, রাজা রাণীর মিলন হলো।

অভয়ার মধ্যে আমরা নারীর সেই সনাতন মনোবৃত্তিই দেখতে পাই।

তারপর চললো তাঁর সামী থোঁজা। কিন্তু থুঁ জলেইতো আর পাওয়া যায় না! ত্রীকান্তের চাকুরী হবার পর, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের প্রোম না ভাগে, এই রকম কোন মফঃস্বন মাফিস হতে রিপোর্ট এনো একজনের বিরুদ্ধে, সে আগে রেলে চুরি করে পালিয়েছিল। বর্ত্তমানেও এফিসের কাঠের কারবারে সে টাকা তছকপ করেছে; ও তার বিচারের ফাইল এসে পড়েছে ত্রীকান্তের হাতেই। ত্রীকান্ত বুঝলেন, ইনিই এভগ্রার স্বামী, তিনি জানতেন এই বার পুরুষ নিশ্চয় তাঁর কাছে আসবে, কেসের তদ্বির করতে। এলোও তাই। নোংরা, অপরিক্ষাব, মুখের ত'কস বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ছে, রুক্ষ চেহারা, ময়লা হাফ প্যাণ্ট ও হাফ্সার্ট গায়ে, তিনি এসে কাঁদাকাটি, অনুনয় বিনয়, প্রলোভন সব প্রুক্ত করলেন, তাতেও ত্রীকান্তের মন গললোনা। ত্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বিবাহিত ?

—নিশ্চয়ই স্থার, হাঁ, হাঁ! জ্ঞানেনই তো স্থার। এদেশে আছি, দেশের সাথে সংস্রাব নেই, এই দেশের মেয়ে বিয়ে করে, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার করছি। চাকুরী গেলে ভারা সব না থেয়ে মরবে।

শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি দেশে বিবাধ করেছিলেন কি ?

কথনো নয়, দেশের সাথে আমার কোন সংস্রবই নেই, দেশের অমন রাজার মত বাড়ি বাগান, জমিজমা, সব জ্ঞাতিদের বিলিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। তারাই সব ভোগ করুক। পরে শ্রীকান্ত যখন বললেন,—

আপনার স্ত্রী অভয়া, আপনার খোঁজে এখানে এসেছেন। প্রথমে তিনি আৎকে উঠলেন, পরে তিনি হাতকচলে হা,হা করে বললেন, তাইতো বিয়ে অবিশ্যি অনেক আগেই করা হয়েছিল, তা তিনি যদি বেঁচে থাকেন, আর যদি এখানে এসেই থাকেন, ভাল কথা।

শ্রীকান্ত বললেন, তিনি যদি আপনাকে ক্ষমা করেন ও আপনি তঁকে নিয়ে ঘর করেন তবে আপনার এবারকার অপরাধ মাফ করতে পারি।

এ আর বেশা কথা কি ? ত্রী—ধর্ম্মপত্নী। তাঁর সাথে ঘর করবো, এটা গামার সোভাগ্য, তবে তিনি কি এই বন্মার্, নোংরা ইতর, ফ্রেচ্ছ, যাদের জাত বিচার নেই, তাদের সাথে থাকবেন ?

- —আপনি রাখলেই থাকবেন।
- —আমি নিশ্চয় রাথবো। আমার স্ত্রীর ঠিকানাটা দিনতো স্থার। ও! কতদিন তাকে দেখিনি! বলে এই স্থামী মহ**ার্রে** কুমালে চোধ মুছলেন।

শ্রীকাস্ত তাকে ঠিকানা দিলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীকান্ত অভয়ার বাডি গিয়ে সব কথা তাঁকে থুলে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, এমি আমাকে ক্ষমা করতে বলো গ

- ---विन ।
- —তুমি ওর কাছে যাবে গ য বো।

এভয়া আর কান কথা বললে না। শ্রীকান্ত বলছেন, অভয়া আঁচলে চোধ মুছলো।

শবংচন্দ্রের স্বষ্ট নারী চরিত্রের মধ্যে একমাত্র অভয়াই সমাজের বিকাদ্ধে বিদ্যোহ কবে নাই। অভয়ার মনে ছিল পজি প্রেমেব একনিষ্ঠ ভাব আদশ, স্থানী যাই হোক, ভাহাকে বিচার করিবাব কিতৃই নাক, স্ত্রী ভাহাকে ভালবাসবেই। এই আদর্শন বাদের জক্তই দে রোহিনার অমন একনিষ্ঠ প্রেম ও আত্মত্যাগকে প্রভাগ্যান করেছিল। অভয়া ভাহার স্থানীকে ক্ষমা করাতে, ভাহার স্থানী চাবুরাতে বাহাল হলে। ও অভ্যাক্তে সঙ্গে নিয়ে ভার কর্মান্থানে গেল। বাবলো ভাকে গ্রামের পেইনাষ্টারের বাসায়, কাবণ ভার বর্ম্মী স্রা ভাহাকে বাভিত্তে সাঁই দিবে কেন প্র

অভয়া ফিরে না আসা পর্যন্ত রোহিনীদার তু:থে সভাই আমাদের চোথে জ্বল আসে। প্রীকাস্ত গিয়েছিল তাকে বলতে যে অভয়া স্বামীর ঘর করতে গেছে, তাকে টাকা পাঠানই বা কেন আর চিঠি লেখাই বা কেন ? কিন্তু প্রীকাস্ত গিয়ে রোহিনী দার যে অবস্থা দেখলেন, তাতে তাঁর ঐ কথা বলবার সব ইচ্ছা চলে গেল।

সারাবাড়ি অন্ধকার, আলো জলেনি, কোথায় জনপ্রাণী নেই। শেষে খুঁজভ ঝুঁজভে রান্নাঘরে দেখা গেল অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক বসে আছে মাথা হাঁটুর মধ্যে দিয়ে উবু হয়ে, উন্ধুন কথন নিভে গেছে, ভার উপর এক কডাই চাপান।

এ দৃশ্য দেখে শ্রীকান্তেব চোখের জল বাধা মানলো না।
শ্রীকান্ত রোহিনীকে বললে একটা হোটেল থেকে খাবার
আনানোর বন্দোবস্ত করলেই তো পারেন,আর এখানে গাকবারই
বা কি দরকার? অভয়ার শৃতি যেখানে ছড়ান আছে, দেখান
ছেড়ে স গেলো না, যেতেও পারলো না, ভাতে ভার খাওয়া
হোক চাই না হোক! প্রেমের এই একনিষ্ঠ সাধক দেখে
মনে হয়, কবির কথা, যেটা ভিনি কচ ও দেব্যানীতে বলেছেন
দেযানার মুখ দিয়ে, এই রকম কথায় ভার ভাব এই হয় —নারার
লাগিয়ে সাধনা করেনি কেহ । ভার পরই বলছেন——

সহত্র বৎসরের স্থা! সাধনার ধন! নারীর মন। অস্প্রি একদিনে পাওয়া যায় না, মটরে তুলে, দিনেমা বা হোটেলে খাওয়ালেও নয়, বা বাড়ি গহনা দিলও না। রোহিনীব প্রেমের এই সাধনা দেখে আমাদের মনে পড়ে ভারতের সনাতন প্রেম সাধনার একটা দিক, নারীকে পাবার জ্বন্য পুরুষের কি আকৃতি। রুন্দাবনে শোনা যায়, যাকে এখনও আমাদের হুদির্ন্দাবনে অহঃরহঃই শুনভে পাই, নয়ের নারীর জ্বন্য কী ব্যাকুলভা—রাধে! রাধে!

রাধানামের সাধা বাঁশী হয়তো বুলাবনে আঞ্জ বাজে.

জীবন প্রশ্ন ৮১

তবে হয়তো কোন কোন ভাগ্যবান তাহা শুনিবারে পায়। আমরা কিন্তু আমাদের হৃদিবৃন্দাবনে সব সময়েই শুনতে পাই রোহিনীর প্রেম সাধনা,তারই প্রতীক আমাদেরই অন্তরের শিল্পীর মনের প্রতিচ্ছবি বাProjection।

রোহিনীর যখন এই অবস্থা, তখন অভয়া কা করছিল ? একনিষ্ঠ স্থামী প্রেমের পুরন্ধারের ছাপ তার সর্পাঙ্গে ক্ষতের মুখে ঝরে পড়ছিল।

অভয়া ফিরে এলো নতুন রূপে, দেহে ও মনে। শ্রীকাস্ত জানতো না—অভয়া ফিরে এসেছে, ডাকাডাকিতে অভয়া দোর খুলে দিয়েই আবার ভেতরে চলে গেল, যেন লজ্জা পেয়ে, তার পরই নিজকে দৃঢ় করৈ হাসিমুধে ফিরে এলো।

শ্রীকান্ত অভয়ার মুখে তার স্বামীর ঘর করবার ইতিহাস সব শুনলে ও অভয়া তার দেহে স্বামীর অত্যুগ্র প্রেম চিক্রেব দাগ দেখালে। শ্রীকান্ত বলিল—চলে আসাটা অভায় বলং হ পারিনে, কিন্তু—

অভয়া বলিল—'এই "কিন্তু" টার উত্তবইতো আপনাব কাছে চাইচি, শ্রীকান্ত বাবু! তিনি তাঁর বন্দাঁ স্ত্রী নিয়ে স্থথে থাকুন আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যথন শুদ্ধ মাত্র একগাছা বেতের জ্বোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মল্লের জ্বোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বন্ধায় থাকে কিনা আমি সেই কথাই আপনার কাছে জ্বানতে চাইচি। তিনিও

আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থহান আর্থি ভার মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,— কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন,সমস্ত দায়িছ রেখে গেল শুধু মেয়ে মানুষ বলে আমারি উপর ?'

স্বামীর এই নিদারুণ ব্যবহারে অভ্যার কল্পনার সতীন্তের আদর্শ ধূলায় মিশে গেল, জাগলো তার মধ্যে নারীর লাঞ্ছিত মর্য্যাদা। এই বিজ্ঞোহিনী তেজস্বিনা নারী, সমাজের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ করলে না। সমাজেই রয়ে গেল—তার সমস্ত অভিশাপ নিয়ে। শিল্পীর মূখ দিয়ে একদিন যে কথা বেরিয়েছিল—"পতিই সতীর দেবতা কি না, এ বিষয় আমার মত ছাপার আক্রে ব্যক্ত করার তুঃসাহস আমার নাই, তাহার আবশ্যকতাও দেখিন।"

আঙ্গ তাহা সত্য হলো। তারপর অভয়া বলছে—"আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবো না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত তুর্ভাগ্য মাথায় নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকবো।' থাকলো তা' সে। সেইজগ্য আমরা দেখতে পাই, শ্রীকান্ত প্রেগ হয়েছে সন্দেহে পীড়িত অবস্থায় যথন তার দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালো তার নতুন পাতা সংসারের, সে তাকে ফেরাতে পারলে না। অভয়া শ্রীকান্তের উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেছিল—তোমাকে 'যাও' যদি বলতে পারতুম, তাহলে নতুন করে সংসার পাততে শ্রহুমনা, আজ্ব থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকার সংসার হলো।'

অভয়ার কথা শ্রীকান্ত বাজলক্ষ্মীকে লিখেছিল, রাজনক্ষ্মী ভার জবাবে বলেছিল—তাঁর ভেতর যে বহ্নি জ্বলিতেছে, ভাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যে আমি দেখিতে পাইভেছি। ভার কর্ম্মের বিচার একটু সাবধানে করিও।"

জীবনের এই শাখত প্রশ্নে—অভয়া রোহিনীর সাথে যে সংসার পাতলো তাহার সার্থকতা বা Fulfilment কোথায় ?

এটা তার অবচেতন মনের কোন প্রেরণা ?

এটা কি তার কেবল নাবী-স্থলত মাতৃত্বের সহজ্ঞাত আকাজ্ঞা? না, প্রেমের জন্ম সর্বস্বত্যাগ কববার তৃক্তিয় সাহসং

আমরা বলি শেষেরটা। প্রেম যাকে একবার বরণ করে তথন সে সোনা হয়ে যায়—তঃখববণ ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে দে এগিয়ে চলে, কিছুতেই আর তাকে বাধা দিতে পারে না—তথন হয় সে অপরাজেয়, সমস্ত ছন্দেব হ ঠাত, তথন সে তার শাস্ত দৃষ্টি ভঙ্গা দিয়ে সব জঞ্জাল আবেচ্জনা দেখতে পায়, তাদের সত্যিকার কল্যাণেব রূপে; জগত হার কাছে মধুময় হয়ে যায়— কারো বিরুদ্ধেকোন অভিযোগ হার গাকে না। সেইক্লন্ত সে বলছে শ্রীকান্তকে গর্বভ্রে—"তাদের ভবিষ্যুৎ সন্তানগণ অভ্যার গভে জন্মগ্রহণ করাটাকে তুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিবে না, তাদের 'মা হয়ে'—তাদের এই বিশাসটুক দিয়ে যেতে পারবো যে তারা সত্যের মধ্যে জন্মছে, এবং এই সত্যের চাইতে বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই।'

## রাজলক্ষা '

শ্রীকান্তের বিতীয় ভাগে ভবতুরে শ্রীকান্তের জীবনে তার আবিভাব—ভারপর তৃতীয় চতুর্গভাগে—সমানে চলেছে এই নারীকে কেন্দ্র করে.—ভবঘুরের জীবনের আকর্ষণ বিকর্মণ: একবার শ্রীকান্ত ছটে চলে যায়-পালাই পালাই কবে.--রাজলক্ষীর কাছ থেকে, আবার ছটে আদে—ঠিক স্বাভাবিক ঘটনা স্রোতে নয়—ভবঘুরের জীবনের বিপরীত আবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে স্রোভের ফলের মত। ঠিক এই বিপরীত আবর্ত্তনের মধ্যে দিয়েই শিল্পী দেখিয়েছেন পিয়ারী বাইজীর জীবনে শ্রীকান্তেব মাবিভাব। সে কথা আমরা বলেছি। রাজলক্ষা শৈশবে একদিন ফুলের বদলে বৈঁচির মালা দিয়ে যাকে বরণ করেছিল ভারপর, তার নিরুদ্দেশ জীবনের অঙ্গানা অনিশ্চিত যাত্রাপথে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিল— চাকে, খোঁজেওনি, হয়তো বা ভার কথা মনেও হয়নি, শিল্পীয় বিশেষর এই খানেই, তার হুমছাড়া—নিরুদ্দিষ্ট যাত্রাপথে একদিন পিয়ারী বাইজীব দেখ। পাওয়া গেল। কোথায় ? কুমার সাহেবেব বিলাসের মধ্যে, ঐশর্ষ্যের ভেতরে। পিয়ারী বাইজী তাহাকে দেখিল। দেখার সজে সঙ্গে তার অন্তরে বহুদিনের মৃত রাজলক্ষী আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। তখন থেকেই স্থক হলো পিয়ারী বইজার ভাষনে নতুন এক অধ্যায়। তথন থেকেই পিয়ারী স্বাইজার অন্তরের রাজলক্ষী শ্রীকান্তের ভালমন্দ—তার মঙ্গল অমঙ্গল

এক নিমেষেই তার নিজের হাতে তুলেনিল। আমরা সেটা দেখতে পাই—শ্রীকান্তকে অমাবস্থার রাতে শ্রাণানে বাবার সঙ্কল্ল থেকে বিরত্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা ও তার মিনতি থেকে। প্রথম দেখাতেই তার অন্যরের রাজলম্মী বললে, যাওয়া বললেই যাওয়া ? যাওতো দেখি! তোমার কিছু হলে কে তোমাকে দেখবে, আমি ছাড়া। শ্রীকান্ত অবশ্য শ্রাণানে গেল,রাজলক্ষীর কোন বাধ। নিষেধই শুনলো না!

রাজলক্ষার শ্রীকান্তের প্রতি এই উৎকট আকর্ষণের হেতু মনে হয় গ্রীক পুরাণের একটি গল্প—Appollo flies and Daphine holds the chase গ্রাপলোদেব, দেবী ডফনীর প্রেম হতে দূরে পালাচ্ছেন; আর ডফনী দেবী তাঁকে পেছু পেছু ভাড়া করে চলেছেন, তাঁকে ধরবার জন্ম।

বহুদিন না দেখা, একরকম ভূলে যাওয়াই—হঠাৎ তাকে দেখে তার প্রতি এরপ আকর্ষণ ও অনুরাগ সম্ভব হতে পারে কি কার ? সম্ভব হতে পারে ! সেই জক্সই শিল্পা পিয়ারী বাইজীকে থাড়া করেছেন। নানা অবস্থার ফেরে—আঞ্চ রাজলক্ষা পিয়ারীতে রূপান্তরিত হয়ে, রূপও প্রথমের মধ্যে সাঁভার দিভেছে, অথচ দিনরাত বাহির থেকে পুরুষের উন্মন্ত লালসা বাসনাকে ঠেকাইয়া রাখিতে রাখিতে সে হাফাইয়া উঠিয়াছে, সে আর তার বাইজা জ্লাবনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না, তার অন্তরের নারী পদে পদে বিজ্ঞাহ ঘোষণা করছে। তথন প্রীকান্তকে দেখানাত্র তার

মনে হলো, এইতো আমার আশ্রায়, এইতো আমার রক্ষক। কিন্তু সমাজ তার পথে তুর্ভেগ্ন প্রাচীরের ব্যবধান স্থান্ত করে পথরোধ করে দাঁড়াল! রাজ্ঞলক্ষ্মীর অন্তর বিদ্যোহী, কিন্তু সে তুর্বল, অসহায়! কিরণময়ী বা অভ্যার মত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারলো না, সমাজ ছাড়তেও পারছে না, অপচ খাকে সে চায়, যার মধ্যে তার এতদিনের তৃষিত নারী-জীবনের আশা, আকাজ্ক্ষা কল্পনার বাস্তব রূপ নিয়েছে, তাহাকে একান্ত নিজের বলে পাচ্ছেও না। তাহার এই হন্দ্র, তাহার এই আত্মনিগ্রহ শিল্পী তৃতীয়, চতুর্থ পর্বেব দেখিয়েছেন।

আরা থেকে একান্তকে পাটনা আনবার পর একিন্ত ভাল হলে রাজলক্ষ্মী একান্তর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে সক্ষোচ বোধ করছে; তার সৎ ছেলে বকু কি ভাববে ? তার বঞ্চিত ও ব্যর্থ জীবনের এই ঘন্দ, রূপ নিতে চাচ্ছে বক্ষুর মা হয়ে কাল্লনিক মাত্ত্বের—আওভায়।

শ্রীকান্ত চলে গেল রেঙ্গুনে, সেখানে শ্রীকান্তের জীবনে প্রধান আকর্ষণ অভয়া। অভয়ার কথা জেনে রাজলক্ষীর বঞ্চিত নারী জীবন শ্রদ্ধায় তার কাছে মাথা নোয়ালে এই ভেবে যে, হা, এর তেজ্ঞ আছে বটে, এ নিজের পথ করে নিয়েছে, তার সাথে সাথে তার নিজের অন্তর্গও ত্বংখে ভরে গেল—কই আমি তো শার্মছি না ?

ভারপর নানা আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে দিয়ে চলক্ষেপাওয়া না পাওয়ার চেফা ও ব্যর্থতা, রাজলক্ষী ও ঞ্রীকান্তের হু'জনের দিক থেকেই। ভবঘুরে শ্রীকান্ত রেঙ্গুন থেকে এসে একান্ত ক্লান্ত হয়েই রাজলক্ষীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে। অসচ এব আগেই যেদিন শ্রীকান্ত রাজলক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেছিল—লক্ষী! কি হলে তুমি স্থাী হও ?

রাজলক্ষ্মী বলেছিল—"আমার টাকাকড়ি, ঐথগ্য সব যদি চলে যায়, আমি যদি নিঃম্ব পথের ভিখারী হই, তাহলে থামি স্থাইট।" এই কথার অন্তরালে আমরা রাজক্ষ্মার মধ্যে দেবদাসের চন্দ্রমুখীর ছায়া দেখতে পাই। রাজকক্ষ্মা বুঝেছিল ভার অতীতের পিয়ারী বাইজীই শ্রীকান্তের সাথে মিলনের একমাত্র বাধা। অতএব যদি চন্দ্রমুখীর মত রিক্ত হয়ে শ্রীকান্তের কাছে দাঁড়ান যায়, ভাহলে শ্রীকান্ত কি তাহাকে দূরে রাখতে পারবে ? সে ধরা দিবেই। কিন্তু সে চন্দ্রমুখীর মত রিক্ত হতে পারলো না, ভার অন্তরে ছিল ঐথগ্যের মোহ, সে অন্ত পথ বেছে নিল — যাকে বলি আমরা আলুশুন্ধি ও ভাগে।

ক্ল'স্ত ভবগুরে শ্রীকান্তকে নিয়ে নিভ্তে এক'স্ত করে পাবার লোভে, সে ভার পিয়ারা জীবনের স্মৃতি পাটন'র বাড়িগর সব দান করলো ভার সৎ ছেলে বঙ্কুকে, ভারপর বার্ভুম জেলার নিভ্ত কোণে এক পাড়াগাঁয়ে—যেখানে সমাজ হচ্ছে, আমর। যাদের ছোটলোক বলি, সেই ডোম, বাউরা, ভাশের মধ্যে এসে বাস করবার জন্ম চলে এলো।

রাজলক্ষীর মনের মোড ফিরবার মুখে— তার জীবনে এসে পড়লো আর এক ভবলুরের স্পর্ণ, সে হচ্ছে যুবক সন্ধ্যাসা আনন্দের সঙ্গ। এর উপমা দিতে, হলে বলতে হয়—ঠিক কমলের সাথে রাজেনের দেখার মতই।

রাজলক্ষ্মী তখন সারা ছুনিয়াটা, যেটা তার অতীত জাবন, নিজের মধ্যে গুটিকে নিয়ে তাদের সংস্রব পৃত্য করে আত্মস্থ হয়ে নিজকে বোঝবার চেষ্টা করছে, বাহিরের আবহাওয়া ও ব্যথা বেদনা নিয়ে এলো তার সামনে এই তরুণ ভবমুরে সম্যাসী। সে দেখালে বাহিরের ছনিয়ার সাথে সংস্রব বর্জন করলে প্রেমের সার্থকতা নেই, এই নেতিবাচক জাবন ব্যর্থতারই নামান্তর। তবুও রাজলক্ষার মন ব্রালো না, সে স্থনন্দাকে পেয়ে—তার কাচ থেকে ত্রত, নিয়ম, পৃত্যা, উপবাসে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তার পিয়ারী জাবনের কথা ভূলতে চাইলে। তারফল হলো শ্রীকান্তের উপর অজানিতে অবহেলা, সে পড়ে রইলো একপাশে অনাদৃত হয়ে, রাজলক্ষার বর্ত্তমান জাবনের ধারার সাথে যার কোন মিল নেই। ভববুরে আবার বেরিয়ে পড়লো, ঘুরতে ঘুরতে এদে গেল তার নিজগ্রামে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তার ঘাড়ে গছানোর চেষ্টা করলেন তাঁর থুড়ো খুড়ীমা এক যুবতা অনূঢ়া, কথা পুঁটুকে!

ভবঘুরে এবার বিপদে পড়লো। খুড়ো খুড়ামা কেবল কাদাকাটি করেই নিরস্ত হলেন না, পাড়ার লাক জুটিয়ে অনুরোধ উপরোধ করে পুটুর সাথে শ্রীকান্তের বিয়ে একরকম ঠিকই করে ফেললেন। তিনি রাজীও হলেন নিরুক্ষয় হয়ে কারণ এই লোকটি ভেতরে ভেতরে ছিলেন একান্ত অসহায়। ভবে তিনি বললেন আমার একজনের মত নেওয়া দরকার।

তথন রাজলক্মী কাশীতে তাঁর গুরুদেবের কাছে। মাথার চুল ছোট করে ভেটেছেন, পূজা জপ তপে নিহ্নকে একেবারে তুরিয়ে দিয়াছেন, যে শ্রীকান্ত আবার রেঙ্গুন যাবে বলে দেখা করতে গিয়ে বাহিরের ঘরে বসে—নিতান্ত অপরিচিতের মত থেয়ে চলে আদতে হয়েছিল: কেউ কাকে চিনলে না অন্তব দিয়ে। ত্রীকাস্ত সব কথা খলে রাজলক্ষাকে লিখলে। এইবার রাজলক্ষার চৈত্য হলো। তার অবচেতন মন, তার নিজের গড়া সব বাধা নিষেধ মুহুর্ত্তে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল: আল্লন্ডান্ধ পুণানরতা পিারীর মধ্যে জেগে উঠল সেই আগের দিনের শাশ্বত কুমারী নারী, যাকে এই সব বাইরের আবজ্জনা দিয়ে সে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়ে ছিল এতদিন। সে সইতে পারলে না যে তার শ্রীকান্ত অন্সের হবে। যদি শ্রীকান্ত চলে যায় তবে তার রইল কি ? শ্রীকান্তের চিঠির জবাবে সে লিখল, 'যদি কখনো অহুথে পড়ো দেখবে কে-পুঁটু ? আর আমি ফিরে আসবে৷ তোমার বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরের মুখে থবর নিয়ে ? ভারপরও বেঁচে থাকতে বলে৷ নাকি १'

ভারপর রাজলক্ষ্মী লিখলে "ভেবেছো বুঝি হঠাৎ ভোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়ে'ছলুম ? কুড়িয়ে তোনাকে পাইনি, পেয়ে-ছিলুম অনেক আরাধনায়। তাই বিদায় দেবার কর্ত্ত। ভূমি নও, আমাকে ভ্যাগ করার মালিকানা স্বয়াধিকার ভোমার হাতে নাই।" তার সকল গর্ব্ব অহস্কার এক মৃহর্ব্বে ধুলোয় মিশে গেল। সে চলে এলো নিজে কলকাতায় শ্রীকান্তের কাছে।

রাজলক্ষ্মী বললে, 'ভেবেছিলুম শুলের ধারা গেছে কাণায় ঘূলিয়ে, তাকে নির্ম্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ যদি তার উৎস শুকিয়ে যায়, তবে যাকনা আমার জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা, থাকলো স্থননা, থাকলেন শুরুদেব।"

পুঁটীর বিয়ের টাক। শ্রীকাস্ত দিতে চেয়েছিল জরিমানা হিসাবে, তার সংখ্যা কম নয়, আড়াই হাজার। পরে তাঁর বাক্চাতুর্য্যে বরের বাপকে বশ মানিয়ে আর সেটা দিতে হয়নি, তবে পুঁটুর বিয়েতে গিয়ে ভবঘুরে আবার দেখা পেল, কমললতার সাথে মুরারিপুরের আথড়ায়, সে কথা আমরা পরে বলবা।

এইবার রাজলক্ষা নিঃশেষে শ্রীকান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, যে শ্রীকান্ত একদিন রাজলক্ষাকে বঙ্গেছিল লক্ষা। আমি তোমার জন্ম সব ত্যাগ করতে পাবি, কেবল পারি নাং আত্মসম্মান। আজ শ্রীকান্তের আত্মসম্মান কোথায় রইল, এই নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের অংল্সমর্পণের কাছে ? শ্রীকান্তকে— সামী ভাবে পেয়ে রাজলক্ষা বলছে "বাড়া এসে আহ্মিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে—আমার পূজার মন্ত্র, এসেছেন আমার ইন্টর্শেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজন্ত চোধ দিয়ে

জল পড়তে লাগলো, কিন্তু,সে আমার রক্ত নেঙড়ানে। অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে ওঠা ঝরণার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে গেল।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই রাজলক্ষ্মী কে ? তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী,—
লক্ষ্মী বলেই যাকে ভিনি আদর করে ডাকভেন। একদিনের
ছোট একটি ঘটনা হতে—এই সত্য সেদিন আমি আবিছার করি।
সেদিন যদিও শ্রাবণের মেঘ আমার চোখের কোণে সজল
কাজল পরায় নি, সেদিনকার সমস্ত আকাশ বসস্তের রামধন্ত্রক
রঙে, আমার চোখে বর্ণের স্থমায় ছেয়ে গিয়েছিল—আর শ্রদ্ধায়
মাথা অল্লি নুয়ে পড়েছিল—এই আশ্চর্য শিল্লীর পায়ে—যিনি
জীবনের প্রভিরস অনুপ্রমাণু দিয়ে নিঙড়ে নিঙড়ে অমৃতের
সন্ধান পেয়েছিলেন ও সেই অমৃত রস আস্থাদ করে—
নিজেও মৃত্যু জয় করেছিলেন আর সকলকেও অমৃতের সন্ধান
দিয়ে গেছেন;—উপনিষ্দের ভাষায় সেই আশ্চর্য্য কুশলী বক্তাণ
অমৃতের পুত্র ছাড়া এ অমৃত রসের সন্ধান কেউ পায় না।

'পথের দাবী' লেখা চলছিল—বাজে শিবপুরের বাড়িতে, পাণ্ডুলিপি থাকণো—তাঁর হাত টেবিলের উপরই। সেই পাণ্ডুলিপি পড়বার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া আমাদের ছন্চিন্তায় ঘুম হতো না—তথন ভারতীকে তিনি কি করবেন—অপূর্বের সাথে বিয়ে দেবেন কিনা ? এই জন্মই পথের দাবীর পাণ্ডুলিপির প্রতি কোঁক ছিল—, তানাহক্ষে স্বাসাচীর কি পরিণাম হবে তা' নিয়ে আমরা মাণাঘামাতাম না,—

সে বিষয় আমরা একরূপ নিশ্চিন্ত ,ছিলুম, সব্যসাচীর একটা কিছ হ্<েই, হয় ফাঁসী, না হয়, পালিয়ে যাবে।

এই রক্ম একদিন পথের দাবার পাণ্ডুলিপির পাণ্ডা ওলটাতে ওলটাতে দেথি ইংরেজাতে যাকে বলে scribling গাঁকান, হিজিনিজি, তবে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা "রাজলক্ষ্মী যদি ছাডিয়া যায়, তবে জীবনের রহিল কি ?"

পাব যায় কোণা ? আমার মনে হলে—Euraka! পেয়েছি! পেয়েছি! অমৃত রসের সন্ধান। দাদাকে দেখাইতেই—তিনি রেগে, অবিশ্যি কৃত্রিম ব'গ—, আমার হাত থেকে টানদিয়ে পাণ্ডুলিপি কেড়ে নিলেন—ও কড়া হুকুমে আদেশ দিলেন—তুমি আর পাণ্ডুলিপি পড়তে পারবে না। হলোই তাই, তাবপর পেকে তিনি পাণ্ডুলিপি দেরাজে বন্ধ করে রাখতেন! তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন শৈবমতে। যেদিন সেই কণা তাঁব মুখে শুনলুম আনার সব অমৃতের সন্ধান নিধিয়ে গেল, নিজের অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে টদ্ টদ্ করে ক' ফোটা জল ঝার পড়লো। আমি স্পান্টই বললুম, এত বড় ভালবাসাকে আপনি বিয়ে করে অমর্য্যান করলেন ? যেটা ছিল স্থোতের জল, স্বত্ত পুণ্যতোয়া—ভাগিরথী, আজ সেটাকে বাঁধ দিয়ে করলেন একটা পুকুর, খানা, ডোবা! তিনি কিছুকণ নীরব থেকে বল্লেন, এছাড় উপায় ছিল না, তাহাড়া ও ছাড়ল না।

এতদিনে আমার সন্থিৎ ফিরে এলো, তথন বুঞি, না জেনে দাদার মনে আমি কা আঘাতই না দিয়েছি, এখন বুঝেছি—রাজলফনী স্বামী চেয়েছিল—সে প্রেমিক চায নি। গৌরীর মত তপস্থা করেই সে এই ভববুবে স্বামী লাভ করে-ছিল—বাজলফনীব জাবনের পূর্ণগা—স্বামী স্থার প্রেম। এ অমৃত সকলের ভাগ্যে জোটে না।

এই শ্রীকান্ত নিয়ে মাঝখানে ওপ্র উঠলো— দাদা নোবেল প্রাইজ পাবার জন্ম ক্লেপে গেছেন ও সেজতা দস্তবমত ভবিব স্তক্ত কবেছেন। তাঁব অনেক বই-ই এতা ভাষায় তর্জনা হয়েছে—হিন্দী, গুজুরাটী ইড়াদি। এখানি দ্দ্ৰমা কৰবাৰ জন্ম তিনি নাকি ডাঃ কানাই গাসুলাকে ভাৰ দিয়েছেন। তথনও বিতীয় মহাযদ্দ লাগেনি। ডাঃ কানাই গাঙ্গুলা বিদ্যান, স্তপুক্ষ, —চেহাবা এত সন্দব যে প্রথম দেখায় নে হাজা বলে ভ্রম হয়, সেই প্রশন্ত কপাল, মাণায় টাক, উন্নত, মাসা, দ্বালেকা গায়ের রং। এতো গেল তার বাইরের ক্পা। তার ভেতরের কথা, তিনি বিপ্লবী, তিনি জার্মেণা ২তে বিফোরক পদার্থ বিভায় (Explosives) মনুশীলন কবে ডকটারেট উপাধি লাভ করেছেন। এই বিস্ফোরক সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতে থব কম লোকেরই আছে—অর্থাৎ Explosives অনুশীলনের ডক্টরেট বোধ হয় আর কেউ নেই। এর উপর তিনি ছিলেন হিট্লারের অন্তরঙ্গ ফুছাদ। মিউনিক বিপ্লবের সময় ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী জার্ম্মাণীতে ছিলেন,একটানা সাত আট বংসর। তাঁর কাছে হিট্লারের নিজ হাতে লেখা বহু চিঠি দেখেহি, তিনি আমাদের অনুরোধে—মাঝে মাঝে তজুমা করে শোনাতেন, আর তাঁর. কাছে হিটলারের গল্প শুনতুম। তাঁর সাথে হিটলার চক্রের অন্য রথীগণেরও আলাপ ছিল,—তাঁকেই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে জার্মাণীতে মেসিনগান ও মন্যান্য মানুষ মারা যান্ত্রিক কলকজ্ঞার ব্যবহার শিথতে দেওয়া হয়—হাতে কলমে। তা ছাড়া ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী বহুভাষা জ্ঞানতেন; জ্ঞার্ম্মেণ, ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ন ইত্যাদি। তিনি শ্রীকান্তের ইটালী—ভাষায়(Italian) তর্জ্জমা করেন। এই ডক্টর কানাই গাঙ্গুলীকে মুরুবর্বী ধরে, তাঁকে নাকি খরচপত্র দিয়ে দাদা জ্ঞার্ম্মেণী পাসিয়েছেন;—তিনি হিট্লারকে দিয়ে তরির করিয়ে যাতে নোবেল প্রাইজ পান এই জন্মে।

শ্রীকান্তের থেকে দরে অনেক ছোট বই অবিশ্যি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন; শ্রীকান্ত নোবেল প্রাইজ পেলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই কিন্তু ঘটনাটা জানি কি করে? আমি তখন বাঙলা ছেড়ে দূরে—কাশীতে। ১৯৪০-৪১ সালে কাশীতে ডক্টরের সাথে হঠাৎ আমার দেখা। আমি ডক্টর গাঙ্গুলীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বল্বেন—জার্ম্মেণীতে—তিনি নিজেই গিয়েছিলেন—এবং জার্ম্মেণ ভাষায় শ্রীকান্ত অনুবাদও করেছিলেন—কিন্তু অনুবাদে নূল বইয়ের ভাব রক্ষা করা যায়নি বলে সে অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তাঁরই কাছে শুন্লুম শ্রীকান্তের ইটালিয়ান অনুবাদ তিনিই করেছিলেন ও ইটালীতে চলছে।

এ.হন গুণী লোক, তথনকার দিনে ব্রিটিশ রাজ্ঞ্যে—

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে জার্ম্মণ ভাষার অধ্যাপনা করতেন,— তার বিস্ফোরক পদার্থ বিভার জ্ঞানের জন্ম তাঁকে পুলিশের জুলুম কম সইতে হয়নি। ডকটর কানাই গাঙ্গুলী দাদার অক্তিম স্থস্থদ ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

#### কমললতা

এই ভবসুরে ছন্নছাড়া জীবনের শেষ সময়ে অপ্রত্যানিত ভাবে জুটে গেল শ্রীকান্তের জীবনে কমলনতার দেখা। কমললতার সাথে শ্রীকান্তেব প্রথম সাক্ষাৎ মুবারিপুরের আখড়ায়।
শ্রীকান্তকে তাব সন্ধান দিয়েছিল—নবান, তাঁহার বালক কালের বন্ধু কবি-দরদা গহরের ভূত্য নবীন। নবীন শ্রীকান্তকে সাবধান করে দিয়েছিল—কমল দেখতে ভাল—ভাল গান করে, তার প্রভুকে সে গুণ করেছে—তিনি আখড়ার জ্পু টাকা খরচ করছেন অকাতরে, তার অসাধ্য কিছু নেই—সাবধানে যাবেন যেন কমললতার কাদে পা না দেন। এই নেডানেডিদের ব্যবসাই হচ্ছে লোক ঠকিয়ে পয়সানে ওয়া!

এই কমললতা কে १—

তার অতাত জাবনের কথা শ্রাকান্তের সাথে একদিনের পরিচয়ে সে অকুঠে বলেছিল—যে বিধবা হয়ে সে সন্তানবত। হয়—সে তার বাপের গদার এক কর্ম্মচারাকেই তার অনাগত সন্তানের পিতা বলে স্বাকার করায়।

তার বাপের টাকা ছিল—দশ হাজার টাকায় দিয়ে এই নারীর অনাগত সম্ভানের পিতৃত্বের পরিচয় দিতে তার বাবা ঐ লোকটিকে স্বীকার করায় ও তাদের কৃষ্ঠিবদল করে বিয়ে দেয়। কিন্তু এই লোকটি এই কঠিবদলের সময় মুসড়ে আরো দশ-হাজার টাকা আদায় করলে এই বলে, যে অত্যের সম্ভানের পিতা হওয়া সহজ কথা নয়, কমললতাব এ সম্ভানের পিতা হচ্ছে তার ভাইপে। যতীন। এই ষতানকে কমলন হা আপনাব ভাইয়ের মত ভালবাসতো। যতীন আলুংগা করে এই নিদাকণ মিথ্যা কলঙ্ক ও অপমানের হাত থেকে বাচল। সে একদিন কমললতাকে আত্মহত্যা থেকে বিব করেছিল— আজ দে নিজে মরে কমললতার সব গ্রানি মুছে দিয়ে গেল। ক্ষললতার বুকে ঘতানের এইভাবে মৃত্যু খুব বাজে। যেজগ্য এত তোডজোড, তার হলো এক মৃত সন্তান, সে এই গ্রানিকর কণ্ঠবদল বিয়ে থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে গেল: এই পশুব হাত থেকে বাঁচবার জন্ম দেল গেল রন্দাবন। দেখান থেকে ঘারিকাদাস তাঁকে নিয়ে আসেন মুরারিপুরের এই তার অতীতের লাঞ্জিভ আখডায়। জীবনের ইতিহাস। সে শ্রীকান্তকে প্রথম দেখেই ভালবেসেছিল ও গহরের মুখে তার বন্ধুব শ্রীকান্ত নাম শুনে সে আঁৎকে উঠেছিল, তার মৃত সাধীর নাম ছিল শ্রীকান্ত। তাই সে শ্রীকান্ত কে বলছে ও নাম আমার মুখে আনতে নেই।

শ্রীকান্ত তার অনুভূতি দিয়ে কমলনতাকে দেখেছিন এই ভাবে, নিজের মুখেই সে কণা তিনি বলে গেছেন—"ওর জীবনটা!

যেন প্রাচীন কবিচিত্তের অশ্রু জলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ক্রেনী অনেক, কিন্তু ওব বিচার ভো স দিক দিয়ে নয়। ও যেন তাদের দেওয়া কীর্নের স্থর, মর্ম্মে থার পশে সেই শুধু তার থবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে লাল রক্তের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই, কলা শাস্তের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া ওর বিজ্ঞান।"

পরে শিল্লী তাহার সম্বন্ধে বলছেন. "সকলের আডালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্ত্ব সকল ব্যবস্থায় সকলের পরেই। কিন্তু স্নেহে, দৌজন্মে ও সর্বোপরি কর্মাকুশলতায় এই কর্ত্ত্ব এমন সহজ শুখালায় প্রবাহমান যে, কোণাও ঈর্দা বিদেযের এতটুকু আবর্জ্জনা জমিতে পায় না।" শর্ও চন্দ্রের স্বর্ট নারী চরিত্রের মধ্যে কমললতার মধ্যে নারীর এক নতুন রূপ আমরা দেখি। আমর৷ দেখি সংসারে এদের অবলম্বন করবার মত কিছই **तिहै।** देशता निश्लास कोतानत ये शानि. ये निन्ता. नौराद হঞ্জম করে পা বাড়িয়েছে, তাদের স্নেচ মমতা উজাড করে অন্যের সেবায় ও পরিচর্য্যায়। জাবনের প্রশ্নে ইহাদের স্থান অনেক উচ্চে। কল্পনায় ইহারা নিজকে ভগবানের চরণে গান্ন-নিবেদন করে' দাদীভাবে তাঁহার ভঙ্গনা করছে—জনসেবার মধ্যে দিয়ে। ইহারা রক্তমাংদে গড়া, ইহাদের অনুভূতি অতি চেতনশীল, ইহারা ভালবাসিতে জানে কিন্তু কোন প্রতিদান চায় না। আপন. চলার পথে ইহারা যাহাকে পায় ভাহাকে নিজের সাথে জড়ায়.

অন্যের গাতপথে দলিত ও মথিত হয়ে যায় নিঃশেষে, তবুও এদের প্রাণের সঞ্চাবনী বসে তাদের অভিষিক্ত করে, নিজেকে নিঃশেষে দান করে, বাস্তব জীবনে ঘা খেয়ে। শাকান্তকে ভাল বেসেছিল, বেশ সহজ করেই সে শ্রীকান্তকে বললে, "সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছ, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশা সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না।" শ্রীকান্ত সোদন মনে করেছিলেন—তার নামের সাথে তার মৃত স্বামীর মিলটাই এই বিপত্তিব কাবণ। পরে শ্রীকান্ত তার ভুল বুঝেছিল ও শ্রীকান্ত নিজেই কমললতাকে ভালবেসেছিল।

পুটুর বিয়েব দোর আছে, গহরের বাজি গিয়ে নবানের কাছে এই আখড়ার কথা শুনে ভবলুবের আনিশ্চিত যাত্রা পথে নতুন বিশ্বর এলো—কমললতা, বৈষ্ণবের আবজা ও তার অধ্যক্ষ ধারিকাদাস বাবাজা। কমললতা জাবনে যা খেয়ে আত্রয় নিয়েছিল—দেবারতে, তার যত কামনা বাসনা সে তুলে দিয়েছিল বৈষ্ণবের করনাব প্রেনেন ঠাকুব বিগ্রহন্যুতির হাতে, যাকে ভাবা জাবত্ত বলেই জানতো। এপ্রেমে প্রতিদান চাওয়া নেহ বা চায় না, কেবাল ভালবাসা—নিজকে নিঃশেষ করে, করনার এহ প্রেমে ানজকে ভুলেছিল মারাবাই ও আরো অনেকে। কিন্তু বাস্তবকে ঠেকান দায়; কবি ও ফকার গতর কমললতাকে ভালবেদে ফেললো। কমললতাত বুঝালো লারিকাদাস বাবাজাও বুঝালেন। কমললতা দেখুলে এখানে আর নয়—পালাতে হবে, তার মন তুর্বল, তাছাড়া গহরের

এতবড় আত্মদান সে ঠেকাবেই বা কি করে ? শ্রীকান্তের সাথে সে পালাতে চাইলো তার করানার রন্দাবনে, সেটা হলো না। গহরও নিজকে বুঝেছিল যে যাকে সে মনে প্রাণে ভালবাসে তাকে সে পেতে পারে না, হয়তো বা পেতেও সে সায় না তাকে, সে কবি—তার উপর সে ভাবুক, সে নিজেই সরে পড়লো, খবর পেয়ে যে তার বোনের বাড়ির দেশে, কা এক নতুন আমদানী মহামারীতে দেশ উল্লাড় হয়ে যাচেছ, ভাদের সেবা করতে।

নাচা অতীত জীবনের মাত্র দশদিন; এই দশদিনেই তার

গোচা অতীত জীবন তোলপাড় করে দিলে কমললতা।

স ছুটে পালালো রাজলক্ষীব আশ্রায়ে। রাজলক্ষী বৃদ্ধিমতী,

স আব কাল বিলম্ব না করে নিজেই এলো কমললতার কাছে।

বাজলক্ষার কথা কমল শুনেছিল। শ্রীকাস্ত নিজ মুখেই

তাদের হ'জনের কথা বলেছেন—"দিশাহারা মন সান্ত্রনার

থাশায় রাজলক্ষাব দিকে ফিবিয়া চায়। আব এল্য দিকে

দখি সকলের শুভ চিন্তায় অবিশ্রাম কর্ম্মে নিযুক্ত—কল্যান

থেন হই হাতের দশ থাঙুল দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।" রাজ্লক্ষাব জাবনে এব অভাব ছিল: এই জন্য সে শ্রীকাস্তকে

প্রেপ্ত তার হারাই হাবাই ভাব ঘোচাতে পারে নি। রাজ্লক্ষাও এবার তার ভূল বুঝলো ও নিজে সে কমলতার

ছোট বোন হয়ে শ্রীকাস্তকে কমললতার কাছ পেকে তাঁর অপার

স্ক্রহ ও করণার দান আশার্কাদ বলে সে যেচে নিল।

এই কথাই শিল্পী চন্দ্রমুখীর মুখ দ্বিয়ে একদিন বলেছিলেন— "শুধু অস্তরে ভালবেসেও যে কত হুখ, কত তৃন্তি, যে টের পায় সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ অশান্তি আনতে চায় না।"

শ্রীকান্ত কমললতা সম্বন্ধে নিজেই বলছেন—"ওর কাছে আছে আমার মুক্তি; আছে আমার মর্য্যাদা, আছে আমার নিশাস ফেলিবার অবকাশ।"

শ্রীকান্ত সাইতিয়া ফেশনে নেমে কমললতাকে বিদায় দিয়ে প্লাটফর্মে কেরোসিনের ল্যাম্প পোপ্তের অস্পষ্ট আলোছায়ার আবছায়াতে জানলার ধারে বসে রিক্তা নারীর বিদায় বেলার চোথের জল দেখতে পান নি, তবে রেলের চাকার বিচিত্র ঘর্ষর শব্দে শুনতে পেলেন তার বুক ফাটা চাপা কান্নার প্রতিপ্রনি, তার নিজের বুকে হুৎপিণ্ডের রক্ত চলাচলের স্পন্দনে । আজ ভবঘুরে শ্রীকান্তের চলার পথ শেষ হলো—শুরু হলো—আর একটি ভবঘুরে নারীর অনিশ্চিত পথে যাত্রা—সে পথ আর কোন দিনও শেষ হবে না । এই ভবঘুরে তিনি নিজে । আন্তর্জাতিক সাহিত্যেও এরকম বই পুব কমই দেখতে পাওয়া যায়, মানবের জয়্যাত্রার অভিযান, হয় তো সেটা ব্যর্থতার করুণ কাহিনী, তবুও চলা, যার পদে পদে বিস্ময় ওত পেতে বসে আছে, যার গতি অব্যাহত, হয় তো বা কথনও মন্তর শ্লথ তবু সে চলেছে এগিয়ে। এইটেই জীবন প্রশ্ন, সর্বক্রালেও সকলের । নয় কি স্বানিষ্ঠী তা দেখিয়েছেও।

## রাজনীতিতে শ্রৎচন্দ্র

তাঁর রাজনীতির সংশ্রবের কথা বলতে গেলেই, বলতে হয় তার দেশবন্ধর সাথে সংশ্রবের কথা। সাল মনে নেই সেটা হচ্ছে দেশবন্ধার 'নারায়ণ' কাগজের যুগ: তখন তিনি দেশবন্ধ হন নি. ব্যারিন্টার চিত্তরঞ্জন। বাপের দেনা ঘাডে নিয়ে ভিনি দেউলে বলে নাম লেখান, পরে যখন অজতা টাকা রো**জকার** করতে লাগলেন, আদালতে দরখাস্ত দিয়ে সব দেনার পাই প্রদা শোধ করে দিলেন। 'নারায়ণ' যুগের একট ইভিছাস আছে। চিত্তরঞ্জন কবি, তিনি সাগর-সঙ্গীত লিখেছেন, তিনি বৈষ্ণুৰ পদাবলী লিখেছেন, তিনি ভাবুক, তিনি প্ৰেমিক, তিনি দরদা। তাঁর 'নারায়ণ'কে উপলক্ষ্য করে ছটো দল হয়ে গেল এই সময়। দলের লোকেরা যা' চিরদিন করে এসেছে, কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা বিবাদ বাধিয়ে তুললে তাঁর। দলের কাজ, দলে করল, কিন্তু সাহিত্যে ভার অপূর্বর ছাপ রয়ে গেল। ওপক থেকে শিল্লীগুরু অবনীক্সনাথ আ কভেন ক'টু ন--নক্সা, এদিক থেকেও, কবিতা, ছবি, গল্প, সাহিত্যে সে এক সমারোহ ব্যাপার! অথচ কোন পক থেকেই শ্রীলতা বা শালীনতার সীমা লঞ্জ্বন করতো না।

এই সময় চিত্তরঞ্জন শরৎদাকে ডেকে নিয়ে বললেন আপনাকে 'নারায়ণে' লিখতে হবে, এই কথা বলে তাঁর সামনে একখানি খোলা চেক বই রেখে বল্লেন—"আপনার যে অক ইচ্ছে হয় বসিয়ে নিন।"

শরৎদা আর করেন কি ? এক হাজার টাকা চেকেবিসিয়ে দিলেন। তাই দেখে চিত্তরপ্পন হেসে বললেন 'মাত্র হাজার টাকা।'' দেশবন্ধু শিল্পী ও লেখকের মর্য্যাদা এই ভাবে দিতেন। এই গেল তাঁর দেশবন্ধুর সাথে সাহিত্য সেবার ইতিহাস। তিনি নারায়ণে যে সব প্রবন্ধ বা গল্প লিখেছিলেন, সেগুলোর কথা আমার মনে নেই, কিন্তু একথা আমি জানি, সেগুলো আর সংগ্রহ করা হয় নি। সেগুলো সংগ্রহ থাকলে সাহিত্যে অমৃল্য সম্পদ হতো।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থক হলে শরংদা কংগ্রেসে যোগ দিলেন। হাবড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির ভিনি সভাপতি হলেন ও কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে তিনি সারা হাবড়া জেলা যুরে বেড়াতে লাগলেন। শরংদা চরকায় সূতো কাটতে লাগলেন ও চরকা বিলোতে লাগলেন। নাওয়া খাবার সময়ের ঠিক কোন দিনই তার ছিল না; এইবার কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়ে, তিনি অনিয়মের আন্ত ডিপো হয়ে উঠলেন। ছুপুরের খাওয়া হতো তার রাতে, কোন দিন খাওয়াই হতো না। কংগ্রেসের কাজ সমানে চালাচ্ছেন ভিনি। এইভাবে বছর ভিনেক গেল— তাঁর একদিকে দেশ-বন্ধু—অক্যদিকে স্থভাষবাবু, আর তাঁকে ঘিরে অসংশী কংগ্রেসে

রাষ্ট্রিয় সমিতির সভ্য। এইভাবে তাঁব দিন রাত যায়। যে লোক ছিল—কুনো লাজুক, তিনি হয়ে উঠলেন মুখর ও সর্বব সাধারণের।

এলো সিরাজগঞ্জ কনফাবেন্স, দাদাকে যেতেই হবে, দেশবন্ধু তাঁকে ধরে বসলেন। কী আর করেন তিনি চললেন।
দেশবন্ধু চলেচেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে—সভাষবাবুবোধ হয় যান
নি। সালটী ১৯২২-২৩ হবে, জ্যৈষ্ঠ মাস দাদা দিলীপকে সঙ্গে
নিলেন। দারুণ গ্রম—দাদা দিনের মধ্যে তিনবার স্নান
করচেন, তাঁর জন্ম দেশবন্ধু বিশেষ বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন,
তাঁকে সিরাজগঞ্জের কোন সম্রান্ত ভন্দলোকের বাড়িতে রেখে—
দাদা সে প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান করলেন। সকলের সঙ্গে সাধারণ
হয়ে পাকলেন।

ওখানকার কোন বড় ধনী মহাজন এসে প্রস্তাব করলেন দেশবন্ধুর কাছে, তাঁর বাড়ি ভাত না খেলে—অবশ্যি বামুন হওয়া চাই, অস্পৃশ্যালা বর্জ্জন মিথ্যে। এই ধনী মহাঙ্গন দেশবন্ধুর ও আমাদের এক বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুর আগ্নীয়। তাঁরা জাতিতে জলসচল—নন।

দেশবন্ধু আমাদের তিন বামুনকে—দাদা, দিলীপ ও আনি:
একেবারে রাড়ি বারেন্দ্র সম'লের, কি বলবো —সেরা ভিনন্ধন
প্রতিনিধি করলেন, আমাদের খাবার নেমতর তাঁর বাড়িতে।
ভিনি ভো পোলোয়া মাংস ও যতরকম ভাল ভাল খাবার হতে
হয় তার জোগাড় করতে চাইলেন। আমরা বললুন

তা হবে না, ষা আপনারা রোজ খান, আপনাদের মেয়েরা সেইটে রাধবেন, আমরা খাবো আপনাদের সাথে বসে। হলোও াই; আমরা তিনজন বামুন খেলুম। আমি ছাড়বার পাত্র নই, খেয়ে বামুনের ভোজন, দক্ষিণা, যেটা আমাদের জ্বন্মগত অধিকার, আদায় করে নিলুম তার কাছ থেকে—নগদ পাঁচশত টাকা—সেটা তিনি দিলেন কংগ্রেস ফণ্ডে অম্পু,শ্য নিবারণের জন্ম।

কিন্তু গরমে দাদা থাকতে পারলেন না—সেইদিন রাতেই দিলীপকে নিয়ে কলকাতায় এলেন।

স্থভাষণাবু জেদ ধরলেন, দাদকে জেলে যেতেই হবে ?

দাদা মুখে বলতেন—তিনি সব সময়েই প্রস্তুত। অবিশ্যি
অপ্রস্তুত তিনি কোন সময় ছিলেন না, তবে জেলে যেতে তিনি
অন্য ভয় করতেন না, করতেন তাঁর মোতাতের কা হবে।
স্থভাষণাবু বলতেন, সেটা তিনি যোগাড় করে দেবেন। দাদা
বলতেন—তুমি যে আমার সাথে সব সময়েই জেলে থাকবে,
তাতো হতে পারে না, তুমি বেরিয়ে এলে—কী হবে ?

স্থভাষবাবু বললেন—প্রথমবার েলে গিয়ে কামাবার রেডের অভাবে আমার কামান হতে। না। ক্লেলে রেড নিষেধ। তিনি বললেন শেষে আর কি করি, পরের বার ক্লেলে গেলে আমি জুতার স্কতলীর ভেতর রেড পুরে নিয়ে যাই। আপনিও তাই করুন। চললো দাদার এক্সপেরিমেণ্ট, কী করে জুডোর স্কতলীতে আফিঙ নেওয়া যায়। শেষে এ ব্যবস্থা জুদাদার মনে লাগলো না, তাঁর ক্লেলে যাওয়া আর সেইক্লেগ হলোও না। এই রকম হাগুতা দাদার ছিল, দেশবন্ধু ও স্থভাষবাবুর সাথে।

বছর চারেক এই ভাবে কেটে গেছে, দাদার কংগ্রেসের কাজে। দেশের কাজ ফ্রেড এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে স্থভাষবাব ত'বাব জেলে গেছেন—দেশবন্ধু একবার।

এই অহিংস বিপ্লবব দীর এই সময় দেখি আর এক রুপান্তর:
কালটের রিভলবার দাদা নেখিয়ে বল্লেন ছাখো—রিভলবারেব
নামে বাঙালীব মোহ আছে —ভার উপর কোল্ই, ভারো
উপরে রিভলবাবটি সভিয় স্থদৃশ্য, গাতের বিঘতের মধো লুকোন
নাম।

আমরা তো যুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি। দাদা বলেন, দেখছো কী ? পাশ নেই—চোরাই মাল। একে অহিংস, স্তোকাটা কংগ্রেসী, ভেলার কংগ্রেসকমিটীর প্রেসিডেন্ট, তাঁর হাতে কোল্ট বিভল্বার, আবার বলে কিনা চোরাই মাল!

এরপর দাদার পোষাকের ভেল বদলে গেল—ভিনি পাঞ্জাবী
ছেডে, ধরলেন গলাবন্ধ চীনে কোট, তার চোরাই পকেটে
থাকতো এই কোলট। আমাদের সাথে পথে ঘাটে দেখা
হলে, বাঁ হাওটি বুক পকেটে ঠেকাতন—ভাতে বোঝা ষেভাে,
সেটি সঙ্গেই আচে। ভিজ্ঞাসা করলে বলভেন—ভেলু নেই,
তথন ভলু মারছে, চোব ডাকাভের হাতে কথন কী হয় বলা
যাব না ্লা।

বছব চারেক পর দাদা – হাবড়া কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট

কাজে ইস্তফা দিলেন। তাঁর প্রেসিডেণ্ট থাকা সময় হাবডা মাজু প্রামে কনফারেন্স হয়—আবো অনেক কনফারেন্সে চাবড়া জেলায় তাঁর সাথে যাবার আমার স্থযোগ হয়েছিল; এই সব কংগ্রেস কনফারেন্সের সংশ্রবে তাঁর যে সামাজিক জীবন চোখে পড়ভো, সেটা তাঁর অমায়িকভা, সহজ সরল বাবহার ও সকলের সাথে হল্লভা। হাবড়া কংগ্রেসের কাজ ছেডে দেবার পর আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—এইবার দাদাকে পাওয়া যাবে। এই সময় তিনি 'পথের দাবী' লিখডে লাগলেন। যদিও প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসেব কাজ ছেডে দিলেন, যতদিন দেশবন্ধু ছিলেন ও স্থভাষবাবু বাইরে থাকতেন দকল কাজেই দাদার মতামত জানতেন। অনেক বিষয়ে তিনি ছিলেন রাজনীতি কেত্রে MANBEHIND.

## পথের দাবী

কাহিনী খুব সোজা—বিচিত্র নয়, তবে তার করালরূপ, যা' দেখে মানব সভ্যতার গোড়া থোকে আজ পর্যান্ত এই অপরাজেয় মানবকে তার জয় যাত্রার পথে যাবা নানাভাবে বাধা দিয়েছে বা দিচ্ছে, তারা যতই শক্তিমান হটক না কেন, ভয়ে আঁতকে উঠেছে ও চিরদিনই আঁতকে উঠবে। এক অজ্ঞাত বীর সাহসী গ্রকের ভাই এই সব্যসাচী, যিনি গল্লের নায়ক। গ্রামে ক্লাকাত প্রডে, ডাকাত্রা গ্রামের মোহস্তবে পুড়িয়ে মারে। এই নির্ভীক যুবক, একাই তাদের সামনে এগিয়ে যায় তাদের ঠেকাতে। তার ডাকে গ্রামের লোক কেউ এলো না। ফলে ডাকাতর। চলে চায়—মন্দিরের ধনসম্পত্তি আর লুঠ কবতে পারে না। কিন্তু যাবার বেলা তারা শাসিয়ে যাহ, "ঠাকর, আমরা আবারু আসবো, তোমাকে দেখে নেবো।"

তাদের কণা তারা রেখেছিল, এই বিষ্ব যুবক গ্রামেব বাডি বাডি গিয়ে সকলকে সঞ্চাবদ্ধ হতে বলে, নিজে হাভিয়ার সংগ্রাহ কবে, প্রলিশকে থবর দেয়, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করলে না। ডাকাতরা তাদের কথা বেখেছিল, বীর যুবক একাই গেল ভাদের সাথে লড়তে, সে পালাতে জানে না, সে বীরের মত্ত প্রাণ দেয়, মরবার আগে ভাব ছোট ভাইকে দিয়ে যায় এই অগ্নিমন্ত্র—মানবের চলার পথে যারা বাধা দিচ্ছে, সেই অত্যাচারী শোষক বণিক সামাজ্যবাদের ধ্বংস করিস। এদের চাইতে মানবের বভ শক্র আব নেই। সেই বীর বালক তার শহীদ ভ্রাতার মুন্দেহ স্পর্শ করে, এই প্রন্দিজ্যা করে মানুষের সর্ববিধ দাবী স্বীকার করবার পথ আমি তৈরী করবো, আর সেই পথে যারা বাধা হয়ে দাঁডিয়ে আছে ভাদের ধ্বংস করবো। এগিয়ে চলে সেই বীর বালক, একাকী, সঙ্গীধীন পথের নেশায়---পথের ডাকে। এই বীর বালকের মানবের চলার পথে বাধা—মানবের জ্বযাত্রার পথে পরম শত্রু – ব্রিটিশের সামাজ্যবাদ ধংসের প্রতিজ্ঞা—আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই যুগেরই, শিল্পীর সমসামহিক, আর এক বীর বালকের কথা,

লেলিন। সেও তার বীর ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যু দেখে—
রুশ সামাজ্যের ধংসের প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে তা'
করেও ছিল। পথের দাবী এগিয়ে চল্.লা, সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা
নানুষের সর্বপ্রকার দাবী স্বাকারের—ডাকে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের উৎপীড়িত মানব সমাজ সাড়া দিল—দেশে ও বিদেশে।
বিদেশে বৃহত্তর দ্বীপময় ভারতে, স্থাপিত হলো তার কেন্দ্র—
যাভা, স্থামিত্রা, সুরাভয়, টোকিও চীন, শ্যাম ও গাপানে।

শিল্পী এক অবচেতন যুগধর্মকে তিনি এই বইয়ে বাস্তবের আভাসে চেতনা মুখর করেছেন তাঁর অন-সুকরণীয় ভাষায়, যাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে গেলেন তাঁগার সহকর্মা ও অকুত্রিম স্বন্ধত নেতাজী, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার উৎপীতিত মানবের জগ্নযাত্রার অভিযানে, জগত হতে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের ধংসের প্রেরণায়—আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র গঠন করে।

জগতের ইতিহাসে অনাগত ঘটনার এরূপ বাস্তবরূপ সাহিত্যে আর নেই—আছে মাত্র একখানি বইতে ওয়েলসের (এইচ, জি) Shape of things to Come, কিছু। সে বই খানিই একমাত্র পথের দাবীর পাশে দাঁড়াতে পারে এইজন্য যে তাতে কেবল ওয়েলস গত মহাযুদ্ধের আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বলেছেন যে ইউরোপের এই যান্ত্রিক সভ্যতা একদিন ভেঙে পড়বে তার আপনার যন্ত্রদানবের চাপে। পড়ছেও তা; এটম শক্তির অপব্যবহার ও খেত জাতির—বিশেষ্ট করে কেলটিক জাতির অন্য জাতির এগিয়ে চলার পথের গতিরোধ

করা দেখে: যেট। সামাজ্যবাদেরই রূপান্তর, ধনিক রাষ্ট্রহল্লের অন্তরকম মুখোস। গত মহাযুদ্ধও এই জন্মই, তাত্তেও যানুষের সর্ববিধ দাবা স্থাকত হয় নি। ওয়েলসের কণা অর্দ্ধেক ফলেছে, বাকাটুকু এখনও ফলে নি, তবে ফলবে একদিন নিশ্চয়। পথের দাবার মূলমন্ত্র হড়েছ—মানব অপরাজেয়—মানুষের সর্ববিধ দাবা স্বীকার করবার বোধ ও চেতনাই হচ্ছে এর প্রোরণা, তার অভিব্যক্তি সব্যসাচার ব্যক্তিত্বে ও সেই মানবের জয়্যাত্রার অভিযান, যার বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন নে গজী।

পথের দাবার মান্তবেব সর্ববিধ দাবা স্থাকার—মানব সভ্য-ভার সর্বকালের ও সকল দেশের বর্তমান ও আনাগত মানবের মৃনমন্ত্র চিরদিনই হলে থাকবে, মানব মন ও মানব সভ্যতার এই শাশত সত্যকে ।শলারূপ দিয়েছেন । এখানে কেবল জীবনের প্রশ্ন নয়—সমগ্র মানব জাতির প্রশ্ন—মান্ত্র্যের সর্ববিধ অধিকার স্বাকার করা । এই প্রশ্ন শাশত প্রশ্ন সমসাময়িক আস্তর্জাতিক সাহিত্যে এর আভাস আর কোণাও পাওয়া যায় না । এইজন্য আন্তর্জাতিক সাহিত্যে পথেব দাবীকে মহাকাব্য বা এপিক বলা চলে ।

জীবনে ও মনে শিল্পী ছিলেন বিপ্লবী, তিনি সব্যস্থাটা চরিত্রের আভাস কোথায় পেলেন ?

তাঁকে বলতে শুনেছি যখন তিনি রেম্পুনে, নলিনা গুপ্তেব দেখা পান যিনি অবনী মুখার্জীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আজন বিপ্লবী, ব্রিটিশ শাসনভন্ত ও জগত হতে সায়াক্সবাদের অবসান করাই ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র, যিনি ব্রিটিশের চোথে ধুলো দিয়ে—সিঙ্গাপুরের সমুদ্রের কাঁড়ি সাঁতরে পার হন। পরে সাম্পানে করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ বার্মায় পৌছিলেন ও সমগ্র পরসত অরণ্যময় ভীষণ বিপদ সঙ্গুল উত্তর বার্মা ভ্রমণ করেন এক হাতার পিঠে, শেষে ঐ হাতীর পিঠেই সানষ্টেট হয়ে—চীন পাড়ি দিয়ে যান ক্রশিয়ায়, সমগ্র দক্ষিণ ও উত্তর এশিয়ার বিপ্লব প্রচাব করতে। তাঁকে ব্রিটিশ ধরতে পারে নি। এর আদর্শেই শিল্পী গড়েছিলেন স্ব্যুসাচী, পরে নেতাজ। হয়েছিল বার বাস্তব রূপ।

পথের দাবাতে আমরা দেখতে পাই কর্ত্তব্যনিষ্ঠাব (Duty)
প্রতীক চেলিগ্রাফের পিওন হিরাসিং। আন্তঞ্জাতিক সাহিত্যে একমাত্র ক্ষমাজ্রেলি জাভটের সাথে তুলনা চলে— নে জাভাট, তার
কর্ত্তব্য বরতে না পেরে, জানভালজাকে বন্দী করতে তার
বিবেক চাইল না, সে সান নদাতে ডুবে আলহত্যা করলে।
অঝোরে রৃষ্টি পড়ছে—ঘরে বাইরে যেন প্রলয়ের রাঞ্জা বয়ে
বাচ্ছে, সব্যসাচী বিদায় নিচ্ছেন—বন্ধায় তার কাজ শেষ হয়েছে,
বিপ্রব প্রচেন্টায় দেখা দিক্লেছে ভাঙন—ব্যথগার প্রচন্ধারেপে,
হারাসিং দাভিয়ে ঠায়ে ভিজছে ভার সন্ধানী কাজে সৈনিকের
Sentry dutyতে, ডাজার তার কাট ঘাড়ে করে সেই প্রলয়
বিজ্ঞার মধ্যে চললেন—তাঁর মানবের সর্ক্রবিধ অধিকার
স্বীকারের পথে একাই—যে পথের কোনদিন শেষ নেই।

<sup>∗</sup>ভিকটোৰ হিউ গোর লা মিজারেব্ল।

অনাগত ঘটনাকে এম্ন বাস্তব রূপ দিতে সাহিত্যে আর কোন শিল্পীই পারেন নি। আমরা দেখিতে পাই ১৯৪৫ এর এপ্রিলে নেতাজী বেতারে রেকুন ২তে তাঁর বিদায় বাণা দিচ্ছেন এমি তুর্দিনে, তখন ব্রিটিশ সৈত্য রেকুনে প্রবেশ করেছে—তিনি বলছেন বার্মায় আমাদের কাজ শেষ হয়েছে— তবে এ সংগ্রামের শেষ নেই, আমরা দক্ষিণ এশিয়া হতে, আমাদের সব বল একত্রিত করে, ব্রিটিশকে আঘাত হানবো।

আরো দেখতে পাই, যখন ইম্ফাল হতে তাঁর চুশ্মদ রণ-কান্ত সৈনেরা ফিরছে, উত্তর বন্ধায় কা দারুণ রৃষ্টি নেমেছে, তারি মধ্যে সব্যসাচার মত রৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তিনি নিজের কাট ঘাড়ে করে এসে আশ্রয় নিলেন টিমুতে, এক ভাঙা টিনের চালায়!

ন্থমিত্রা, ভারতা এদের রূপান্তর আমরা দেখতে পাই—
মেজর লক্ষা ও আজাদ হিন্দ ফোজের অসংখ্য নারা বাহিনা
ইরা, সিপ্রা, রেবা প্রভৃতির মধ্যে। স্থনিত্রাকে দেখতে পাওয়া
যাচ্ছে আজও মেজর লক্ষ্মা নাথমের মধ্যে, ভারতার মত ইরা,
সিপ্রা, রেবাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—যদিও ভারা বেঁচে
আছে নারার চেতন ও অবচেতন মনে, মানুষের সর্ববিধ দানা
স্বাকারের মধ্যে, যে দাবার প্রথম স্বাকার্য্য হচ্ছে নারার স্বাতস্ত্র্য়

শিপ্পার এই কপ্পনাকে যে এভাবে অক্ষরে অক্ষরে ভবিষ্যতে নেতাজা বাস্তবে রূপ দেবেন—কেউ ভাবতেও পারে নি। এইখানে তিনি ঋষি, তাঁর দেখা কত সত্য। সতাই তিনি
'স্থানাত ঘটনাকে দেখতে পেয়েছিলেন; এমন দেখা আব কেউ
দেখেনি। আমরা দেখতে পাই, সব্যসাচীরই মত, ১৯৪৫ এর
১৮ই আগপ্ত ব্যাঙ্কক হতে নেতাজী প্লেনে বিদায় অভিনন্দন
ভানিয়ে—চলেছেন একা মানুষের সর্ববিধ অধিকার স্বীকারের
দাবী নিয়ে অনিশ্চিত যাত্রা পথে, কেউ জ্ঞানে না, কোথায় পূ

এই শাশত প্রশেরও শেষ নেই, এ পণেরও শেষ নেই— এ পথের পথিক যাঁরা; তাঁরা পথের নেশাতেই চলছেন, পথ তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে—তাঁরা পেছনে ফিরে চান না— দৃষ্টি তাদের দূরে—মাটীর সীমারেখা ষেখানে আকাশ ছুঁয়েছে, কিন্তু যতই এগিয়ে যাওয়া যায়—তার নাগাল আর পাওয়া যায়না।

### লাজুক শরৎচন্দ্র

দাদা যে কত বড় লাজক ছিলেন তা এই ছটা ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। দাদাকে কলিকাতা উনিভারসিটি জগতারিণী মেডেল দিবেন। দাদা বেঁকে বসলেন, তিনি মেডেল নিতে যাবেননা, যাদের দরকার বাড়িতে দিয়ে যাবেন। কন্ভোকেসনের দিন—তিনি গিয়ে বন্ধুবর স্থার সরকারের দোকানে—( এম্ সি, সরকার এও সন্স পুস্তক বিক্রেতা) স্ক্রমে বসলেন—তিনি যাবেন না ইউনিভারসিটিতে। অনুনয়, বিনয়

সাধ্য সাধনা চল্লো—শেষ পর্যুক্ত তিনি রাজী হয়েছিলেন কি না, আমার সঠিক মনে নেই, তবে বিকেলের দিকে স্থার বাবুর দোকানে অসম্ভব ভীড় হয়ে ছিল দাদা সেখানে বসে আছেন—তাঁকে ঘিরে ভিড় সাহিত্যিক রণীদের। জগতারিণী মেডেল পাওয়ার সম্বর্জনা স্থাীর বাবুর দোকানেই হলো!

এই রকম আর একটি ঘটনা মনে পড়ে সেটা শরং সম্বর্দ্ধনা নিয়ে। এর উত্তোক্তা—সকলেই দাদার ভক্তেরা তবে—ভার নিয়েছিলেন শ্লনিমালদা; ঠিক হয়েছিল তাঁকে দেওয়া হবে—দামী ফাউনটেনপেন ও একসেট রূপোর চা'এর সরপ্তাম। দাদা বল্লেন তিনি কিছুই চান না, তবে নেহাতই যদি সকলে উপহার নেবার জন্ম জিদ করেন তবে—ফরসী হলেই ভাল হয়। নির্মালদা বল্লেন, তুইই হবে। চা'এর সেটের সাথে রূপোর ফরসা, কলকে, তার ঢাকনি—নিয়মমাফিক সব হলো। সম্বর্দ্ধনাও হলো ভাল করে। কিন্তু এসবে তাঁর জীবনের যে স্থপ্ত ব্যথা ছিল সেটা গেল না!

দেশবাসী তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিল—তবে তাতে তিনি অসম্ভষ্ট হন নি, তিনি থুসীই হয়েছিলেন, তবুও তাঁর মনে বেন কোপায় বাধতো। কীসের এ ব্যথা ?

এটা কি তাঁর অভিমান ? না নিজকে জাহির না করবার ইচ্ছা ? বন্ধু মহলে তিনি ছিলেন প্রাণখোলা শিশুর মত সরল, এই সব ভিড়ের মধ্যে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠ্ভেন, যেন কলের

<sup>\*</sup>निर्यंग इक इन

মানুষ, আগে হতে ঠিক করা বাঁধা বুলি আওড়াচ্ছেন—মাইকের সামনে। তাঁর ভেতরের মানুষটি এ সবে কোনদিন সাড়া দিতো না। বোধ হয় তিনি ভাবতেন তাঁকে বোঝবার মত সময় এখনও হয় নি। এক সভায় তিনি বলেছিলেন—সেই দিন তাঁর জীবনের স্থদিন আসবে—যেদিন বাঙালী তাঁকে ভূলে যাবে। অবশ্যি তিনি তুলনা দিয়েছিলেন গোকীর সাথে, তাঁর তুলনায় তিনি কত ক্ষুদ্র, তাঁকে মনে করে রাখবার মত তিনি কিছুই করে যেতে পারেননি। এক একবার মনে হয়, কত বড় ক্ষোভে তিনি এই কথা বলেছিলেন। আবার মনে হয় এটা তাঁর লাজকতারই পরিচয়।

এই মুখ চোরা মানুষটি নিজের কথা কোনদিন বলেন নি।
ভারতের শিল্পাদের সনাতন পথ তিনি অনুসরণ করেছিলেন।
আজও তাজমহলে, মাতুরা ভুবনেশর ও পুরীর মন্দিরে কোথাও
শিল্পার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শিল্পা তাঁর নিল্পের মধ্যে
নিজকে এম্মি ভাবেই নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি
জানতেন তাঁকে ভুলতে চাইলেও, ভোলা সহজ নয়।

এটা তাঁর অবচেতন মনের কোন দিক ? এটাকে Inferiority Complex বলা যেতে পারে পারে না।—এক একবার মনে হয় এটা superiority Complexরই একটা দিক—সমাজের প্রতি, নিজের প্রতি দারুণ বিত্ঞা ও দ্রোহ। তিনি যা চাচ্ছেন তা' পাচ্ছেন না, পাননি আজীবন। তাঁ ছি এটা অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। অথচ তিনি সমাজের কোন স্তরের

মানুষকে ও তার পরিবেশকে বিজ্ঞাপের চোথে দেখেন নি,—
দেখেছেন দরদ দিয়ে। নিজের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ
সংঘম। এইখানে তাঁর এই লাজুকতার একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া
যেতে পারে। রেঙ্গুন থেকে দাদা ফিরলেন—অবশ্য শ্রীকান্তের
বেনামীতে। আউটরাম ঘাটে, রাজলক্ষ্মী তাঁকে আনতে গেছেন।
গাড়িতে উঠে চলেছেন তাঁরা, শ্রীকান্ত বলছেন এতদিন পর,
দেখা হবার পরে, মনের একটা গভীর ইচ্ছা, কী কফেই না
দমন করেছিলাম। বহুদিনেব পর দেখা হলে, যে সম্ভাষণ
জানানো চিরাচারিত প্রথায় যাকে ভালবাসা যায়
সেই সম্ভাষণ দাদা জানাতে পারলেন না, মনের ব্যগ্র আগ্রহ
থেকে গেল।

এটা তাঁর লাজুকতাই বলা চলে।

# সাহিত্যে সুরুচি ও কুরুচি

তখনকার দিনে সাহিত্যে স্থকটি ও কুক্ষটি নিয়ে থুব লেখা-লেখি ও মাতামতি চলতো এবং সাহিত্যে কুক্ষটির প্রশ্রেয় দিচ্ছেন দাদা ও ডাঃ নরেশ দেন—এই প্রছন্ন বিষেষ ক্রমে প্রচ্ছন্নতা ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়েই দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগের আকারে দেখা দিল।

একদিনের ঘটনা। সাহিত্যে স্থকটি দলের মুখপাত্র ছিলেন রায়বাহাত্বর ঘতীন সিংহ। তিনি বোধ হয় ডেপুটি ম্যাজিপ্ট্রেট ছিলেন, এবং বঙ্কিদের পর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই পদের জন্য সাহিত্য চর্চার অধিকার পেয়েছিলেন। এরা নিশ্চয়ই স্থসাহিত্যিক, পদস্ব, সম্ভ্রান্ত, অর্থশালী পরগাছার দল, যাঁদের কাছে সাহিত্য মনের বিলাস, বাস্তব জীবনের কাছ দিয়েও এ দের লেখা ঘেঁষতে পারে না, ধেহেতু বাস্তব জীবনের যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে—সেটায় আর যাই থাক প্রাণের পরশানেই।

এত্নে হোমরা চোমরা রায় বাহাত্রর দাদার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—আমি সেদিন বাজে শিবপুরে। সময়টা সকালের দিক। রায়বাহাত্র আসবার পর, কুশল প্রশ্ন বিনিময়, সদালাপ, মিষ্টভাষণ, চা'পান, ধূমপান প্রভৃতি নিভাস্ত বাইরের শিষ্টাচার শেষ হলো। রায়বাহাত্র দাদাকে প্রশ্ন করলেন চাটুর্য্যে মশাই, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে; করতে পারি কি? দাদাকে শিষ্টাচারে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারতো না, দাদা বিনাত ভাবে বললেন নিশ্চয়ই পারেন, খুব পারেন।

আচ্ছা আপনি বেশ্যাদের নিয়ে সাহিত্যে স্থান দিলেন কেন ?
— আপনি কি বেশ্যাদের কোনদিন দেখেছেন ? একেবারে
সোজা প্রশ্ন—দাদা শক্তিশেল ছাড়লেন। আমরা স্তপ্তিত হয়ে
সেলাম, অবশ্যি মনে মনে থুব থুসী, রায় বাহাছরের মুখ চূণ
হয়ে গেল। তিনি কোন জবাব দিলেন না। দাদা হাত জোড়
করে তাঁকে বল্লেন আমার অপরাধ নেবেন না। স্থামার
বলবার উদ্দেশ্য এই। যে জিনিষ জ্ঞানেন না, সেটা নিয়ে

আলোচনা চলে না। আমি কেন ওদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছি
যেহেতু ওদেব মধ্যেও আমি সাহিত্যের রসের সন্ধান পেয়েছি।

রায় বাহাত্র আর কোন কথা বললেন না। মামুলী কথা বার্ত্তার পব তিনি বিদায় নিলেন। কিন্তু রায় বাহাত্ত্বের দল— সাহিত্যে স্থরুচীপন্থী এখানেই থামলেন না, তাঁরা গিয়ে কবিকে (ববীন্দ্রনাথকে) ধরলেন।

এই সময় সাহিত্য-বাজারে জোর গুজব বের হলো, কবির সাথে দাদার মন কষাক্ষি চলছে। এটাও বটলো—রবিবারে দাদার বাড়িতে নাকি এঁড়ে বাছুর হয় (দাদার গরুছিল আমি দেখিনি, হয়তো পরে হয়েছিল) ভার নাম ভিনি রবি রেখেছেন এবং সেটাকে 'ববি' 'রবি' বলেই ডাকেন। একথা কলিকাভার এক প্রসিদ্ধ দৈনিকে প্র্যান্ত ছাপা হয়ে গেল। দাদার কাছে কবির চিঠি দেখেছি, কী আন্তরিকভায় ভরা, দাদা সব সময়েই কবির নাম শ্রদ্ধার সাথে বলভেন, কবির জয়ন্তাভে তিনি বড় অংশ নিয়েছিলেন।

গুজব বাড়ভেই লাগলো, বিষয়টা আমাদের চোখে ও মনে বিশ্রী দেখাতে লাগলো। আমি দাদাকে গিয়ে বল্লাম— আমি সাহিত্যে স্থক্চি, কুক্চির হল্ফ, একবার কবির মুখ থেকে শুনে আগতে চাই। দাদা আগ্রহের সাথে বল্লেন তুমি যাবে ?

—আমি যাবে<sup>1</sup>। এই খানে বলা হয়ভো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ববি ছেলেবেলা থেকে আমাকে স্নেহ করতেন। শেষে আমাদের পরিবারের এক শাখা শান্তি নিকেতনে চার পাঁচ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তার ফল হয়েছে আমার তৃতীয় ভাই স্নেহাম্পদ স্ক্রমণ্ডোন কলাভবন থেকে শিল্পাগুরু নন্দ লালের কাছ থেকে শিখে, সে আজ্ঞ স্কুদূর কাথিয়াড় রাজ্যের আর্ট-কলেজের শিল্পকলার অক্যক্ষ। শান্তি নিকেতনের সাথে আমাদের এই সম্বন্ধ।

আমি শান্তি নিকেতন গেলাম। সময়টা ইংরেজী ৩৬।৩৭ সাল হবে।

কবির সাথে দেখা হলো—পাদবন্দনা, কুশল প্রশ্ন শেষ হবার পব, কবি হেসে বললেন—ভোমাদের কী খবর গু

—যদি অমুমতি দেন তবে বলি।

তিনি বলতে অনুমতি দিলেন—আমি আগেই জেনে ছিলাম
—চয়নিকা নতুন নামে বেরুছে, 'সঞ্চয়িতা' নাম ঠিক হয়েছে।
কবি নিজে তাঁর কবিতার সঙ্কলন করছেন। সাহিত্যে সুক্রচি
কুরুচির প্রশ্ন আমার আগে থেকেই ঠিক ছিল। আমি কবিকে
জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি নাকি সঞ্চয়িতার নতুন সঙ্কলন থেকে
'চিত্রাঙ্গদা' বাদ দিছেনে ? কথাটা আমরা ভাসা ভাসা শুনেছিলাম। কবি বল্লেন—হাঁ দিছিছ। আমি তবুও সাহস
সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করলুম—ওরক্ম ভাল কবিতা বাদ যাবে ?
ওটা কী অপরাধ করলো ?

কবি ব্ললেন অপরাধ ও কিছু করেনি। আমার আগের দিনে লেখা যে সব কবিতা এখন ভাল লাগে না, বীদ দিচ্ছি।

**<sup>\*</sup>**শতোন বিশী

এবার অন্যকে প্রশ্ন করা যায়, কবিকে করা যায় না। শেষ
সাহস সঞ্চয় করে বললুম—কবিভার বিচার ভো চিরদিন হৃদয়
দিয়েই হয়ে আসছে। আপনার আগের লেখা কবিভা ভাহলে
এখন বাভিল হবে কেন ? কবি এবার দৃঢ়ভার সাথে বল্লেন—
"আমার ভাল লাগে না। আমার যে লেখা ভাল লাগে না,
সেটা বাভিল করার অধিকার আমার আছে। ও নিয়ে ভোমরা
আর প্রশ্ন করে। না। যাদের পড়বার ইচ্ছা হবে, ভারা আমার
আগের সংস্করণের বই থেকে পড়বা।"

আমি বললুম — এখন অবশ্যি কিছুদিন পড়বে, শেষে এমন সব ভাল ভাল কবিতা আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

কবি বল্লেন—যেটা যাবার সেটা অন্নি যাবে। এরপর অত্য কথা হলো। আমার মন থুব দমে গেল। তখন মনে হলো—এই কি দরদা বাউল, মরমা সাহাজিয়া, যিনি আজ যৌবনের অমুভূতি দেখে ভয় পাচ্ছেন ? না, এর উপর, অত্য-কোন সম্প্রদায় বিশেষের যে প্রাধাত্য প্রতিপত্তির কথা শুনে-ছিলাম সেই কথাই কি সভ্য ? সেই বা কি করে সম্ভব ?

—সাহিত্যে স্বরুচি কুরুচির জ্ববাব পাওয়া গেল। একদিন শাস্তি নিকেতনে থেকে কলকাতা ফিরলাম। পরদিন দাদার ওখানে।

দাদার ওখানে গিয়ে—আমাকে নীচে বসতে হলো—যা' কোনদিন হয় নি, তিনি ওপরে; ভোলা (চাকর) বলে গেল আপনি বস্থন, তিনি আসছেন। একটু পরে দেখি ভোলা এক রেকাবে—রেকাবখানি খেত পাথরের; ছানা, মাখন, মিশ্রি, ক্ষীর, সর, আর নানারকম ফলের টুকরা এনে হাজির।

আমি বললাম এসব কীরে গ

প্রসাদ! আপনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আমি বললাম— প্রসাদ কিসের ? ভোলা সংক্ষেপে বললো পূজার। ভোলার সাথে আর কথা কাটাকাটি না করে ও গুলোর সংকারে মন দেওয়া গেল। খাওয়া শেষ হয়েছে, এন সময় দেখি চা'ও এলো। ভোলা বললে চা খেয়ে ওপরে যাবেন। বাবু সেখানে যেতে বলেছেন।

ওপরে গিয়ে দেখি—একখানি ঘর ঠাকুর ঘর হয়েছে—
চারদিকে ফুলের ছড়াছড়ি আর কী তাদের মিঠিগন্ধ, ধুপধুনোর
গন্ধে মসগুল—সামনে রাখাল বেশে—কৃষ্ণমুর্ত্তি। জয়পুরী সাচচা
জরীর বুটিদার কল্কা দিয়ে তার চুড়ো, তাতে ময়ুরের পুচ্ছ,
অনুরূপ হলদে রংয়ের সাটিনে তৈরী তার পরবার কাপড়,
তাতে জরির পীতধড়া যাকে আমরা বলি কোঁচা। হাতে রূপোর
মোহন বাঁশী! আমি তো অবাক্—আমি বললাম এ সব কী
দানা!

দেখতেই পাচ্ছ, পূজো।

তা দেখতে পাছি। এ সেই মূর্তি না, যাকে আমি বয়ে নিয়ে এসেছিলাম? দাদা হেসে বললেন সেই শ্রীমূর্ত্তি! সর্বানাশ, মূর্ত্তি এবার শ্রীমূর্ত্তি ইয়ৈ গেছে।
চেয়ে দেখি দাদার পরনে গরদের ধূতি, কপালে চন্দনের ফোটা।

একদিন আমি ও দাদা দেশবন্ধুর ওখানে এক সন্ধ্যায় যাই।
হঠাৎ খবর এলাে কােনে, তারকেশরে গুলি চলছে—তথন
তারকেশরে সভাাগ্রহ চলছিল। এই সব সেরে ফিরতে রাত হলাে,
ফেরবারমুথে সিঁ ড়িতে শেত পাথরের এক কৃষ্ণমৃর্ত্তি দেখে—দাদা
তারথুর তারিফ করলেন। দেশবন্ধু তথনি দেটা তাঁকে দিয়ে
দিলেন। মুর্ত্তির রাধা কােথায় ? জিজ্ঞাসা করায় দেশবন্ধু
বললেন সেটা চুরি গেছে। খুব হাসাহাসি হলাে, এই বউ
চুরি ব্যাপার নিয়ে। সেই মুর্তি বয়ে নিয়ে আমি ট্যাকসিতে
কেবল তুলেই দি'না, দাদার সাথে বাজে শিবপুর পর্যান্ত রাত
তুপুরে তাকে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল—অবিশ্যি
ট্যাকসিতে। সেদিন ছিল আবার জন্মান্তমী!

এই সে মুর্তি, যার রুপান্তর হয়েছে আজ দেবরে।

আনি বললান, —দাদা, সাহিত্যে স্কুক্চির মীমাংসা হয়েছে। দাদা জানতে চাইলেন, কবি কি বললেন ? আমি এক কথায় সেরেছি—তিনি তার নতুন সঙ্কলন কবিতার বইয়ে, চিত্রাঙ্গদা বাদ দিচ্ছেন। দাদা হেসে বললেন—

তাই নাকি ? আমি বললুম, কবির এক কথায় স্থকচি কুরুচির মীমাংসা হয়ে গেল—কবির কাছে চিত্রাঙ্গদা এখন রুচি মাফিক নয়। দাদা বললেন তাতো দেখতেই পাচছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

আপনিও কি অচলা, অভয়া, কমল, কিরণময়ী এদের বাদ দেবেন ? দাদা বললেন—কখনও না, আমি বাস্তব জীবনে যা দেখেছি তাই লিখেছি, এরা জীবস্ত সত্য।

আমি বললাম—ভাল কথা। তবে আপনি যে ভাবে স্বক্ষচির পেছনে ছুটছেন দেখছি—তাতে ও গুলো আজ না হয়, কাল আপনার কাছে কুরুচি হয়ে যাবে।

দাদা হেসে বললেন, ভোমরা দেখো কখনো তা হবে না।
আমি সহজ্ব ভাবেই বললান, কিন্তু পূজে। আহ্নিক নিয়ে যদি
মেতে থাকেন, ভাহলে চোথ ঝাপদা হয়ে আসবে, মন দিয়েও
আর সব জ্বিষ ধরতে পারবেন না।

কেন, পারবো না ? বামুনের ছেলে, বয়েস হয়েছে, পর কালের কথা এখন ভাবা দরকার। এই কথায় দাদার মনের ভাব বোঝা গেল, বুঝলাম তখন, কবিও আর সে দরদী মরমী নন, ইনিও আর চরিত্রহীনের সভীশ বা শ্রীকান্তের হুর্দ্দান্ত ইন্দ্রনাথ নন। তারা এঁদের মন থেকে মরে গেছে। এঁরা এখন নতুন মানুষ। কবির কথা ছেড়েই দিলাম—দাদা এখন কি চান ?

পরকালের চিন্তা ? যিনি এতবড বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজের সব বিচার করেছেন, তিনি কি আজ ছুটছেন এক অবাস্তবের পেছনে ? না এটা এর অনিশ্চিত, অজ্ঞানার উদ্দেশে অভিসার ?

এঁর জীবনের এটা কোন প্রশ্ন ? এ প্রশ্নের ভো অঙ্কে পর্যান্ত কেউ সমাধান করতে পারেনি। উপনিষদের ঋষি থেকে এ পর্যান্ত যারা এই অনিশ্চিত, অলীক—
আলেয়া—পরলোকের পেছনে ছুটেছেন, সঠিক সমাধান কেউ
কিছু বলতে পারেন নি। এনিয়ে কাব্য—গল্প লেখা চলে—কিন্তু
কিছু ধরা ছোঁয়া যায় না।

আমাকে ভাবতে দেখে দাদা বললেন, তুমি ভাবছো কী ? আমি ভাবছি আপনার মধ্যে ইন্দ্রনাথ মরে গেছে। দাদা বললেন মরে নি, দেখিও।

বেশ তাই হবে, বলে ফেরবার মুখে দাদা বললেন— সামতা বেড়ে আমার বাড়ি হয়ে গেছে, আমরা শীগ্গীরই যাবো। তুমি অবশ্য আসবে।

আসবো বলাতে, দাদা পথের নির্দেশ দিলেন আর বললেন, মাঝে মাঝে এলে—প্রসাদ পাবে। এখন রাখাঙ্গ বেশ দেখছো তুপুরে রাজ বেশ, রাতে শৃঙ্গার বেশ—এই সব হয়। প্রসাদও সেই রকম বদলায়। আনি বললুম ওতো দেখছি, এই রকম থেয়ে থেয়ে মুটিয়ে যাচ্ছে। এখন ওর রাধিকা না হলে ওঘর ছেড়ে পালাবে। শেষে আপনি এই বয়েসে নতুন হাঙ্গামে পড়বেন। দাদা বললেন, সেটা শীগ্গীর হচ্ছে—জয়পুরে আমি রাধিকার জন্ম ৬ ইন নিজে মপুরার লোক বউ আনতে হবে জয়পুর থেকে। কেন বাংলায় কিন্মেয়ে পাওয়া যায় না ?

দাদা বললেন বাংলার ভাষররা ভালমুত্তি গড়তে পারে না।

### <u>সামতাবেড</u>

রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড গ্রামে দাদার বাডি পৌছান গেল সকাল দশটার। ষ্টেশনে দাদা পাক্ষী পাঠিয়েছিলেন বেয়ারাদের হাতে আমার নাম লেখা এক চিঠি দিয়ে। ছেলে-বেলা পাল্ফী করে ইস্কলে যেতাম, ভারপর আর পাল্ফী বা মানুষের ঘাড়ে চাপিনা, রিক্সাতেও না। পাক্ষীর সাথে সাথে হাঁটা পথে চললাম। যথন দাদার বাড়ি এসে পৌছলাম, কী স্থন্দর দৃশ্য! অশাস্ত রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে, তখন সে গতি মন্তর নয়, ভীষণ আবর্ত্তে উল্কাবেগে। সময়টা ছিল ভাত্রমাস। তার উপর সকালের সোনালী রোদ পড়ে, আলো ছায়ার কী বিচিত্র খেলা জ্বলে ভেসে যাচ্ছে; নদীর বুকে পাল তুলে নৌকা সার বেঁধে চলেছে! সভ্যিকার বাংলা চোখের সামণে এসে গেল, বিম্ময়ে শ্রন্ধায় আমার মাথা মুয়ে পেলো। দাদা বাইরেই পা' চারী করছিলেন, একেবারে গ্রামের পরিবেশে খাপ খাইয়েছেন—খড়ম পায়ে, খালি গা, হাতে থেলো ছাঁকো। আমাকে দেখে বললেন তুমি হেটে এসেছো, পাকী কি হলো ? দেখিয়ে দিলাম পাক্ষা পেছনে। কী স্থন্দর বিরবিরে হওয়া দিচেছ, ক্লান্তি এক নিমেষে চলে গেল।

দাদা নিয়ে বসালেন বট চলায় ঠিক তার বাড়ির সামনে, সেটা স্থানী বেদানন্দের সমাধি। বেদানন্দ তাঁর ভাই ছিলেন— পরে রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হয়ে যান। সেখানে বসে জিরিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা গেলো। বড় কম্পাউণ্ডার মধ্যে কুড়ি ইঞ্চি পাকা দেয়ালের উপর বোধ হয় ওপরে রাণীগঞ্জ টালির দোতালা বাড়ি। আমি বললাম এতো পুরু দেয়াল দিলেন কেন ? এ যে তুর্গ বিশেষ। দাদা হেদে বললেন— অনেক দিন যাবে।

কাণে খট্ করে কথাটা বাজলো—এতো শিল্পীর কথা নয়।

গৃংবাটি সব চিরস্থায়ী নয়, নিজের ছেলে, পুলে নাতি, নাতনিরা

সব ভোগ করবে—এতো সেই সনাতন মনোবৃত্তি! তবে এর
ভেতর শিল্পী কি মরে গেছে ? এর কৃষ্ণপূজা দেখবার পর
থেকে, পরকালের চিন্তায় নিজকে সপে দেওয়া দেখে; আমার

শংসয় বেড়েই চলছিল, শিল্পী শরৎ আর নেই ? আজ কুড়ি
ইঞ্চি দেয়াল দেখে সে ধারণা আরো কায়েম হলো। মুশে

কিছু আমি বললাম না। দাদা নিজে যুরে ঘুরে বাড়ি
দেখালেন, পুকুর, বাগান, চাঁপা, শিউলা ফুলের গাছ, রজনী
গন্ধার ঝাড়! আমি ভারী খুসী হয়েছি দেখে দাদা বললেন
এ সব যে আমার হবে তা আমি কোন দিনও ভাবতে পারিনি।
ভিনি বললেন কালাতে ভ্ন্স (ভ্গু সংহিতার গণণা) আমি
দেখাই, তখন তারা বলেছিল, আমি বিশ্বাস করি নি।

আমি বললাম দাদা, এখন সবভোগ করুন। দাদা বললেন, আমার নিজের জন্ম নয়, তাঁর—ভাইরের ছেলেদের দেখিয়ে বললেন—এদের জান্ম।

ষাক্ একটা গুরুভার বুক হতে নেমে গেল-এ নিজেয়

জন্য কিছু চায় না; শিল্পী তাহলে তো মরে নি ? তবুও সংশয় গেল না—তারপর—বাড়িতে বসে গল্ল গুজব, খাওয়া দাওয়া। দেখলাম, গ্রামের লোক দাদাঠাকুর বলে ওঁকে খুব মানে, তাদের যুক্তি, বুদ্ধি, সল্লা, পরানর্শ দাদার কাছ থেকে নেয়। দেখলাম, গণমনের চেতনার সাথে আজও যোগ আছে। এদের জঃশ দরদ ইনি বোঝেন।

শিল্পী তাহলে সত্যই মরে নি ?

#### ১৩৩৯ সাল

সামতাবেড়ে আরো আমি তু'বার যাই দাদাকে দেখতে।
একদিন ফেরবার মুখে দাদা ছাড়লেন না, বললেন থানিকটা পথ
তোমাকে এগিয়ে দি —আমায় নিষেধ শুনলেন না। প্রায়
মাঝপথ পর্যান্ত হেঁটে আমার সাথে এলেন—দেখি দাদা হাঁপাচ্ছেন
তখনি মনে হলো, দাদা বোধ হয় বেশী দিন বাঁচবেন না।
আমার ভেতরের সনাতন ভবলুরে 'আমাকে আবার কিছু দিনের
জন্ম বাংলা দেশের বাইরে নিয়ে গেল, ফিরে এসে শুনলাম
দাদার বাড়ি হয়েছে, কলকাতায় অশ্বিনীদত্ত রোড়ে। চললুম
দেখতে, আমি তখন ঐপাড়াতেই থাকি। দাদা আমাকে
দেখে খুব খুনী! নিজে বাডি দেখালেন—কত খরচ পড়েছে
বললেন, শেষে বাড়ির পেছনে নিয়ে দেখালেন—যে কর্পরেশ্নের
নিয়ম কানুন মফিক দশফুট খোলা জায়গা রাখতে হয়, দাদা
বললেন দেখ, আমি তা মানি নাই, আমি দশকুটের মধ্যেই ঘর

করেছি, বলে তুই বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, কেমন জন্দ করেছি—বলে থুব হাসলেন।

আমি তার আগের দিনের শিশুর মত সরল হাসি,
বিশেষ করে এই কর্পোরেশনের আইন অমাস্থ উপলক্ষ্য করে,
দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভবালাম কা ভুলই না আমি
করেছিলাম—শিল্পী শরৎ মরে নাই। তাঁর হাসি দেখে মনে
হলো, এ নিজের জীবনে কোন কাজের জত্য কাউকে কৈফিয়ৎ
দেয় না পরের কাছেও না, নিজের কাছেও না। আমি
তাঁকে তাঁর পূজো-অর্চনা দেখে ভুল বিচার করেছিলাম
ভেবে আমার অন্তর গ্লানিতে ভরে গেল।

ভারপর তাঁর বসবার ঘরে এসে চা'পান। চা' খেতে খেতে বল্লেন—তুমি ছিলে না কোলসন সাহেব—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার আমার সাথে দেখাও করেন, তাঁর বাড়িতে চায়েরও নিমন্ত্রণ করেন, তাঁর স্ত্রী নিজ্ঞ হাতে চা' করে দিয়েছেন, সাহেবের অনুরোধ—আমি একখানা বই লিখি চার অধ্যায়ের মত। আমি বললাম আপনি চার অধ্যায়ের মত বই লিখবেন, তাহলে পথের দাবী পুড়িয়ে ফেলুন। দাদা বল্লেন—ভোমরা দেখে নিও। এই সময়ও বোধহয় বিপ্রদাস লিখিলেন কিন্তু দাদা চার অধ্যায় আর করতে পারলেন না, শেষকালে জিমিদার খাড়া করে এক খিঁচুড়ী পরিবেশন করলেন।

আমি দাদার ওখানে আঝিনী দত্ত রোচে প্রায়ই যেতুম, একদিন বল লেন—ভাখো কোলসন সাহেব ভোমার কথায় বলে যে সেব জানে—তুমি কি খাও, আর রাত্রে কোধায় ঘুমোও।

আমি বললাম দাদা সাহেবকে বলবেন সে সব পুরুনো কাস্থন্দী এখন চট্কে লাভ নেই, খাই আমি বাড়িতেই, আর কোথায় শুই সাহেব তো জানেনই, সেটা তাঁকেই জিজ্ঞাদা করবেন।

় একদিন দাদা বল লেন ওহে, স্থভাষ তোমাকে ডেকেছে।
তুমি যত শগগীর পারো তাঁর সাথে দেখা করো। আমি
রাজনীতির সংস্রব ছেড়ে দেবার পর, কলকাভায় থাকলে
এক স্থভাষবাবুর সাথেই মাঝে মাঝে দেখা করতাম,
তাঁর অনুরোধ ছিল—আপনি আমার কাছে আসবেন।

আমি জিজ্ঞাস্থ হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম—দাদা বল্লেন হালে তিনি স্থভাষবাবুর সাথে কোন এক কনফারেকে নোয়াখালী না কুমিল্লা কোখায় গিয়েছিলেন, কোন এক কংগ্রেস কন্মী সম্বন্ধে তাঁর আমার মুখে শোনা বিশেষ প্রয়োজন দাদা সেই কথা বল্লেন। তাঁর নাম দাদা কবলেন, তাঁকে আমরা মাতা-হরি বলো নিজেদের মধ্যে হাসিঠাটা করে ছন্মনামে ডাকতাম।

আমি বশ্লাম আপনি মাভাহরির কথা তাঁকে বলেন নি।
দাদা বল লেন বলেছি, জানইতো স্থভাষের অভ্যাস, নিজে যা
বুঝবে, সেটা কেউ বদলাতে পারবে না।

আমি বললাম আপনি যা পারেন নি, আমি সেটা কী করে

পারবো ? দাদা বল্লেন তুমি পারবে, তোমার first hand information.

মনে মনে ভাবলাম এ এক ফ্যাদাদে পড়া গেল। স্থভাষ বাবুর সাথে দেখা হওয়া আনন্দের ও ভাগ্যের কথা কিন্তু রাজ নীতি ও পর চর্চচা করা অপ্রিয় ও ফ্যাদাদের।

কা আর করা যায় ? আমি সকালে স্নান সেরে, বেরিয়ে পড়লাম এলগিন রোডের উদ্দেশ্যে। সে ছিল বৎসরের প্রথম দিন—১লা বৈশাথ। ভাইতো খালিহাতে স্থভাষবাব্র সাথে আজকের দিনে কী করে দেখা করা যায় ? পথে বেরিয়ে দেখি— তথারে বকুল গাছ হতে, পথে কুল ছড়িয়ে রেখেছে। এক পকেট—বকুল ফুল কুড়িয়ে নিলাম। লেক মার্কেটের সামনে এসে ভাবলান দেখি পদ্ম পাওয়া যায় কি না ? ভাগ্য ভাল, খেতপদ্ম জুটে গেল। খেত পদ্ম ও বকুল ফুল নিয়ে স্থভাষবার দশনে চললাম। তিনি বলে দিয়েছিলোন—তাঁর সাথে নিরিবিলি কথা বলতে হলে সকাল আটটোর মধ্যে বেতে, ভারপর থেকেই লোকের ভীড় চলে সমানে দিন রাত। যথন এগলিন রোডে পৌছিলাম দেখি আটটা বেজে গেছে—নীচে দর্শনি প্রার্থীর ভিড়জমতে স্থক হয়েছে। ছার দেবতা চেনা লোক, তাঁকে বল্লাম—আমি এথুনি দেখা করতে চাই। হার দেবতা বল্লেন—হবে না, তিনি হিন্দী শিখছেন, একঘণ্টা দেরী হবে।

আমি বললাম দেখা করা না করার মালিক তিনি, আপনি আমার নামের প্লিপটা পাঠিয়ে দিন্পরে তিনি যা' বলেন সেই মত হবে। তিনি নেহাং পেড়াপিড়িও অনিজ্ছায় আমাব শ্লিপটা উপরে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে চাপরাদি এসে বললে যে—ঘাইয়ে, বোলাতে হৈঁ। যাক বাঁচা গেল, দ্বার দেবতা, বিমুখ হয়ে, মুখ ফেরালেন। ওপরে ওঠে নমস্কার সম্ভাষণ জানিয়ে নববদেব শুভ কামনা করে তার হাতে ফুল দিলাম। তিনি খুব খুসা হলেন, বকুল ফুলেব আণ নিলেন, পদ্ম পাশে রেখে দিলেন। সে দিন দেখি কল যেন তাঁর ফেটে পড়ছে। তিনি স্তা স্নান করেছেন—ধোপকরা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও খদ্দরের কোঁচান ধুতি পরেছেন, বিভাসাগবা চটিতে বাঁ পা রেখে ডান পা'খানি ইজিচেয়ারে তুলে বসেছেন! সাদা পাঞ্জাবীর ভেতর থেকে যেন চাপা ফুলের রং ফেট পড়ছে!

তিনি হিন্দী শিখছিলেন। এর আগে তিনি স্নান করে পূজা আহ্নিক সেরেছেন। ইদানীং তিনি পূজো আহ্নিক করতেন ও কালীভক্ত হয়ে পড়েছিলেন—সামনে কালীর পট, তার চারদিকে ফুল দিয়ে সাজান। আমি বললাম হিন্দা রাষ্ট্রভাষা চালাচ্ছেন কেন ? আপনি যা' চালাবেন তাই হবে, রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। তিনি বললেন পরে হবে, এখন নয়, আগে আমাদের ওদের মন জয় করতে হবে। হিন্দী না হলে হিন্দুম্বানের গণমনের সাড়া পাওয়া যাবে না, তাদের মনের গোড়ায় পোঁছোন যাবে না।

তারপর, দাদা যে জন্ম পাঠিয়েছেন বল্লাম। তিনি বল্লেন আপনি থাকেন কোথায় জানি না, আমি আপনার থোঁজও করেছিলাম। এখন আপনার first hand information বলুন।—
আমি যা জানি বল্লাম। তিনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকলেন
পরে বলালেন কী করে জানবা ? কন্মীদেব টাকা না দিলে হয়
না। তার মধ্যে যে এত ফ্যাসাদ কে জানে ? আমি বল্লাম
অন্ততঃ আপনার তো জানা উচিত। এরপন উঠতে হয়, তাঁর
সময়েব দাম আছে। আমি উঠি উঠি করেও উঠতে পারছি না,
আমার তা গ পা, কে যেন পেবেক দিয়ে চেয়াবে, এঁটে
দিয়েছে।

তিনি আমার মুখেব দিকে চেয়ে বল্লেন— বী দেখছেন ? —আপনাকে।

আমাকে এতো কী দেখছেন ? আমি বল লাম যদি অনুমতি দেন তো বনি। তিনি বলবার অনুমতি দিলেন। সেদিন খামাব কী হয়েছিল জানি না, বোধহয় খামার মধ্যে স্থ নারী প্রকৃতি জগে উঠেছিল। আমি অবিভূতের মত বল্লাম আপনাকে দেখে বলতে ইচ্ছা করছে, 'ভোমাব এতরূপ, ভূজ-বাঁধনে বাঁথি দেহ দণ্ড।' মুফুর্নাত্র, ভারপব কী হনো জানি না. আমার স্থিত ফিরলে দেখি তিনি ইজিচেয়ার থেকে উঠে এপে আমাকে আলিঙ্গন করে হেদে বল্ছেন—

কেমন হলোতো ? সেদিন তাঁর মুখে যে হাসি দেখেছি আনি তা কথনও ভুলবো না। শুনেছি এই হাসি দিলীপ দেখেছেন— আর একজন বলেন তিনিও দেখেছেন—কল্যাণায় শুশ্রীমান সুরেশ

<sup>-</sup>∗स्टारण म्क्टरडी

—কাশীর উত্তরার সম্পাদক, আরু সে হাসি দেখবার ভাগ্য সেদিন আমার হয়েছিল।

আমার সেদিন নবজন্ম লাভ হলো—রোমা'রোঁলাব ভাষায বলতে গেলে শিল্লীর নবজন্ম। পরে তিনি ভেসে বললেন—কেমন আজ মৃত্যুদণ্ড আপনার হলো তো ? আমি বললাম হলো। এর মধ্যে একটু ইতিহাস আছে। দাদাও তাঁর সাথে জড়িত। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পর, শ্বেখনের (বিপ্লবা মেজর যতীন দাশ) প্ররোচনায় আমাকে দক্ষিণ কলিকাতা ব্যাটালিয়নের দিতীয় মেজর হতে হয়। ব্যাটালিয়নের অধিনাত্রক বন্ধুবর মেজর সভ্যপ্তপ্ত। তাঁরা সব জাত বিপ্লবা, আজন্ম তাঁরা হুঃখ বরণ করেছেন দেশের সেবার জন্ম। আমি যতীনকে বল্লাম আমি পারবো না—যতান তা শুনলে না।

শেষ পর্য্যন্ত আমি পারিও নি। যতীন আমাকে কৃশ-বেল্ট, জঙ্গ্নি টুপি, বুট ও উনিফর্ম্ম দিয়ে সাজিয়ে গণায় তিনটি ভারা লাগিয়ে রুট মার্চচ, পতাকা অভিবাদন সমানে চলালো, আমাকে দিয়ে। স্থালুট নিতেন—G. o. c. ( স্থভাষ বাবু ) ও দাদা একবার হাজরা পার্কে নিয়েছিলেন।

তারপর, যে যা পারবে না সে কাজে গেলে ফল যা হয়।
আমি পড়লাম ধরা, জেলের দোর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো।
সেই দিন রাতে দাদা ও স্থভাষবাবু আমার ওখানে এলেন, আমি
অফিসারের উনিফর্ম পোষাক, পিস্তল রাখবাব শ্রূপ সব

<sup>\*</sup>ষাই দিন প্রাযোপবেশন করে তিনি লাহোর জেলে মারা যান।

ফেরত দিলাম স্থভাষবাবুকে ( কি, ও, সি, )। প্লানিতে আমার মন ভরে গেল। আনি স্থভাষবাবুকে বললাম আপনি কোট মার্শেল করে আমাকে নিজ হাতে গুলি করে মেরে ফেলুন। এ প্লানি আমি সইতে পারছি না—অবশ্যি কোট মার্শেল হলো, আমার অপরাধ সাব্যস্ত ফলো (Sivil nature দেওয়ানী। মিলিটারীর কোঠায় হলো না। গ্রাক্ত তাই নিজ হাতে আমাকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে স্থভাষবাবু বললেন কেমন হলোতো ? আব আমাকে পায় কে ? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে, কী সর্ব্বনাশ, আধ ঘণ্টা সময় আমি এর নই করেছি। আর না, উঠে পড়লাম। তিনি বারে বারে বললেন—সময় পেলেই আসবেন। তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম—আর তার সাথে আমার দেখা হয় নি। একবার তাঁর চিঠি পাবাব সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

দাদাকে সব বল্লাম। দাদা আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন এই জ্ঞেই তো পাঠিয়েছিলাম। আজ মন ভাল হলো তো।

আনি সেদিনকার মত দাদার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।
আনার ভববুরে স্বভাব আবার আমাকে কলিকাতার বাইরে
নিয়ে যায় বছর তুই আ'সনি।

এসে শুনলাম দাদা নেই। সেকি কথা ? প্রথমে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হলো না—পরে সব শুনে আর কী করা যায় ? মনে হলো একে একে নিভিছে দেউটি, বাংলার জ্যোভিন্ধ যাঁরা আকাশ উজ্জল করে থাকতেন, তাঁরা সর চলে যাচ্ছেন—দেশবন্ধু, শরৎ, স্থভাষ। যখন শুনলাম দাদা থিয়েটার রোড, না পাকস্তিটের এক নার্সিং হোমে মারা গিয়েছেন, ওঃ তথ্ন আমার শোকের ভার কোথায় চলে গেল—বুক থেকে যেন আমার পাথর চাপা নেমে গেল।

তাইতো শেষ পর্যান্ত তিনি দেথিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র বাড়িতে মরে না, তিনি মরেণ হাসপাতালে। এক নিমিষে মনে হলো—এই অসাধারণ বিপ্লবী এক লাথিমেরে তাঁর বাড়িঘর সব ছুড়ে বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন লোকের মধ্যে তাঁর শেষ নিঃশাস ফেললেন। তাঁকে চারদিক ঘিরে শোক করবে এটা তিনি দেখতে চাইলেন না, তাঁর জীবনের উল্লাগতি, উল্লার মভই আকাশে চলে গেল, যাত্রাপথে কাউকে বাধা দিছে দিলেন না। তখন মনে হলো দাদার কথাই ঠিক দেখে নিও। দেখলাম বিপ্লবী শরৎ, শিল্পী শরৎ শেষ পর্যান্তও মরে নাই। লোকের কাছে জেনে তাঁর চিভায় তথ দিয়ে আমার শেষ শ্রাদ্ধা

এতদিন পরে আজ এই স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে আমার এই অসংলগ্ন প্রলাপ, এই হবি দিয়ে কোন্ দেবতার পূজা কররো ? তুমিই বল — কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ ?

আর আজকের এই সারণীয় #দিনে তোমার মুখের কথা

দিয়েই তোমার স্মৃতি পূজা শেষ করিঃ—

<sup>\*</sup>১৫**ই** আগষ্ট, ১৯৪৭।

"আঞ্চ যদি তাঁরা মনে করেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হলো,—একদিন টের পাবেন এত বড় ভুল আর নেই।

আমি আমার মুসলমান ভাইদের বলছি ভোমরা সংস্কৃতির উপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো, আর ছোট-ছেলের মত ধারালো ছুরি হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।'

ভোনাকে নমস্কার, ভোমাকে নমস্কার।